# বনদেবী

. ('চিত্ত:মত্তকারী সমাজ-চিত্র।')

দার্শনিক-গণ্ডিড

প্রীহ্ণরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

শোজন দক্ষেরণ।

( চতুর্থ পর্য্যায় )

প্রাপ্তিস্থান-

কমলিশী অফিস,

১১९ আহিরীটোনা খ্রীট, কলিকাতা है

ম্লা ১া• পাঁচ সিকা খুকু

প্রকাশর্থ—

ত্রীড্রেটবিহাথী মজুমদার।

১০% নং অপার চিৎপুর'রোড,
ক্রিপাতা।

ব্ৰদ্য নংগ্ৰৱণ—আবাদ --১৩২৯ ; । বিতীর সংগ্ৰৱণ—ভাৱন --১৩২০ । ভূতীর সংগ্ৰৱণ—আবাদ --১৩২৭ । ১চভূৰ্ব সংগ্ৰৱণ—আবিদ --১৩২৮ ।

পস্থার কিস্তি মাৎ রার্থনের দরে-নীলামের দামে - টাকার ভিনর্থানা, ৩, ভিন টাকার মাল ১, এক টাবারু! সহর-প্রসিদ্ধ 'শিশির-পাব্লিশিং-হাউদ' হইতে প্রকাশিত নাটা-সাহিত্যের দানানার জড়োয়ালকার— ১ এক টাকা সংস্করণ সিবিজ আমরা ১ এক টাকায তিনধানা দিব। বিছ-বিছ १ ১। গিরিশ্চক ১্' ২। তারাস্থলবী ১্। ০ : অর্দ্ধেশুশেশর ১. ৩ মুল্যের ঐ তিন থানি আমাদের নিকট ১১ এক টাকা, ডাকে ১া• অথবা ১: বিজেলুলাল ১ । ২। তিনকড়ি ১ । ৩। অমবেলুনাথ ১১ ত, ংকোর এই ভিনখ'নি ১ এক টাকা, ডাকে ১০০ : প্রাণিভান - আপনাদের দেই ক্রমান না-সাহিত্য-মন্দির ১১৪ নং আহিব টোসা ষ্ট্ৰীট কলিকাতা :

> কোমুদা শ্রেদ, প্রিন্টার—ইচডাচবণ গুপ্ত। ১৫৩ ভূবনমোহন সবকার লেন, কলিকাজা।

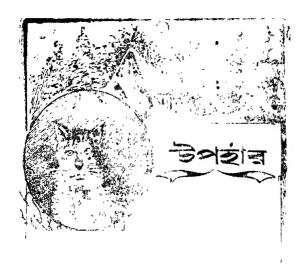

B8804



# 'ব্নাথ-পাব্লিশিং-হাউদ' হইতে প্রকাশিত— শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

১৷৽ পাঁচ সিকা মূল্যের নৃতন উপস্থাস



শামাদের নিকট সভাক ১৴৽ এক টাকা এক আনায় পাইবেন।

মধুর বৃদ্ধবন—মধুর কুঞ্জবন—মাধুরীমাময় মদনমোহন!
মধুর বাশরী—মোহন-ঠাম—বিবদ অঙ্গ - বিভল-মগন। গামের
ছড়াছড়ি—কাড়াকাড়ি—পুণ্য-রজে গড়াগড়ি। উপভাইনের মধ্যে
মন-মজানো প্রাণ-গলানো ভগবং প্রেমের অম্ন-ধবল-রজত-ধারা.
এমনটি আর কিছতে নাই! চাহিয়া দেখন।

প্রাপ্তিস্থান,—

কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির

১-৪ নং আহিরীটোলা খ্রীট, কলিকাডা।

# नगटल नो।

#### 380 JC 490

#### (3)

"আর দহ্ম হয় না" বলিয়া, একটি বান্ধণকুলেন্তিব দ্বান্ধক্ষমর যুবক শ্যা। ইইতে গাজোখান করিলেন। যুবকের বন্ধা
পঞ্চবিংশতি বংসর,—নাম ভ্বনমোহন। ভ্বনমোহন কর্মা
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অধ্যবসায়া এবং সংস্কৃত, পাসী ও বাঙ্গালাভাষায় বিশেষ
ব্যংপর। কিন্তু হায়! দ্বিক্রতা যাহাকে গ্রাস করিয়াছে,
অহরহ ৪ম দারিক্রতানলে দহ্মান দে গুণী হউক, জ্ঞানী হউক,
এ সংসারে তাহার স্বথ-শান্তি কোথায়? যেমন অতি ক্ষমরী
যুবতী অন্ধ ইইলে তাহ্রে সমস্ত সৌন্ধর্য বিনম্ভ ইইয়া যায়, ক্ত্রুপ
অপার গুণাবলী সম্পন্ন মান্ধ্যের গুণরাশি দারিক্র্য-মেঘে ঢাকিয়া
থাকে। ইহা জগতের নিয়ম,—মানব সমাজের অবশ্রম্ভাবী বিধি।
দ্বিক্র ভ্বনমোহনেশ গুণরাশিও যে উপযুক্ত কার্য্যে ক্রুত্থ থাকিবে,
তাহার আন্ধা করা যায় না। ভ্বনমোহন যহ্নাথ রায় জমিদারের
বাড়ী সামান্ত বেতনের মুহরীর কার্য্যে নিযুক্ত।

ফারদপুর জেলার অন্তর্গত সোদপুর নামে এক গ্রাম্ আছে।
এখন এই গ্রামের অবস্থা অতিশয় হীন হইয়া পড়িয়াছে । কিন্তু
যখন বংকর সিংহাদনে নবাব সিরাজউদ্দৌলা অধিষ্ঠিত—যখন
বিক্লের রাজনৈতিক গগন ঘোর তমুসাচ্ছাদিত, অথচ বক্ষীয় প্রকা-

গণ ধন-ধান্ত সমাযুক্ত, যথন স্থামাদিগের এই আখ্যায়িকার সময়, তথন সোদপুর অতীব সমৃদ্ধিশালী গ্রাম ছিল। নানা জাতীয় লোক শ্রেণীবদ্ধক্রমে গ্রামে বসতি করিত। ব্রাহ্মণ, বৈছ, কায়স্থ, আচার্য্য, তন্ত্রবায়, গোপ, গদ্ধবিশিক, মালাকার, তান্থুলী, তরকারী বিক্রেতা, মুসনমান প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকেরই বহল পদ্ধিমাণে বসতি ছিল। হাট, ঘাট, বাজার, রাজপথ ও অট্টালিকা সমূহেরও বিলক্ষণ পারিপাট্য পরিলক্ষিত হইত। স্বতরাং এই গ্রাম যে তৎকালে প্রবিশ্বালার মধ্যে একটি স্প্রসিদ্ধ স্থান ছিল, ফাহা নিংশক্ষতিত্তে নির্দ্দেশ্ করা যাইতে পারে।

সোদপুরে যত্নাথ রায় নামক একজন অতিশয় ধনবান ও গণ্যমাক্ত জমিদারের বাড়ী ছিল। এখন সে বংশের কেই নাই—বাড়ীটিও নাই। তাহার ধ্বংসাবশের আজিও কিছু কিছু পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সেই সকল চিহ্নাদি দেখিয়া অনুসান করা ষাইতে পারে যে, যত্নাথ রায়ের বাড়া অতিশয় বৃহৎ ছিল।

এই বৃহৎ অট্টালিকার বহিব টির একটা ক্ষুদ্র প্রক্রিটে ভুবন মোহন শ্যাম শম্বন করিয়া গভীর চিন্তায় মাই ছিলেন। দশেবে স্থাম নিশাস পরিত্যাগ করিয়া "মার সহ হয় না!" বলিয়া শ্যা হইতে গাজোখান করিলেন, দীপালোকের নিকট গমন করিয়া একথানি পত্র পাঠ করিলেন! পত্রখানি তাঁহার বাটী হইতে আসিয়াছে। ভুবনমোহনের মুদ্ধা মাতার অত্যন্ত ব্যামরাম;— তাহার চিকিৎসাদির ব্যয় লইয়া টোহাকে বাড়ী যাইতে লেখা হইয়াছে। বাটীতে তাঁহার আর কেহ নাই।

ভ্রন পুনরায় অন্তঃয়লজ্পশী একটি নিশাস পরিত্যাপ করিয়ঃ
 বিলিলেন.

"এখন কি করি। মাসের এই প্রথমাংশ মাত্র, এখন কিছু বেজন চাহিলেও পাওয়া যাইবে না। আমার ঘিকট সবে ছুণটু টাকা আছে, ইহাতেই বা কি হইবে! ভগঝান, কি করি!" বলিতে বলিতে ভুবনের কপোলদেশ দিয়া ছুই এক বিকু স্বেদনীর বহির্গত হইয়৷ পড়িল। তথন তিনি গৃহ হইতে বাহির ইইয়া গোলেন।

স্পভীর চিস্তামন্ন চিত্তে ভ্বনমোহন পাদচারণা করিয়া বেড়াইতেছেন, এমন সময়ে তাহার কর্ণ-বিবরে স্কর্কণ প্রাণভেণী ক্রন্দনধ্বনি প্রবিষ্ট হইল। তিনি সেই স্লর লক্ষ্য করিয়া একটা কুটার বাবে উপনীত হইলেন। অর্গল অনাবদ্ধ দেখিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন—দেখিলেন, এক দরিক্র যুবক একটি রোগিণীর শিমরদেশে বিস্মা বালকের আম চীংকার করিয়া কাদিতেছে। রোগিণীর কথা কহিবার শক্তি নাই। ক্র্ণীণ-প্রদীপালোকে ভ্বন-দেখিলেন, দে লতিকার চক্ষ্ম হইতে নীরবে অঞ্চ-সম্পাত ঝরিয়া গগুস্থলে প্রিভেছে, আনুবার তথা হইতে স্থানিত হইয়া বিচ্ছানায় পড়িতেছে। আর এক-একবার ত্র্বল হন্তথানি বারা যুবকের হন্ত ধরিয়া নিজ মন্তর্কে দিতেছে। ভ্বন সে দৃশ্য দেখিয়া বড়ই কাতর হইলেন, বিশ্বেন, "মেমেটির কি হইয়াছে।"

যুবক বাঞ্জ্ঞান-বিরহিত হইয়া বিজয়া-সময়ের প্রতিমা-মুথের স্থায়, অন্তগমনোমুথ শরত-চাঁদিমার ন্যায়, হৃদয়-চাঁদিমার দারুণ রোগে নিস্পীর্ডিত মুখখানি 'দেখিতেছিল—আর ভাবিতেছিল, বুঝি এ মুখ দেখা শেষ হইল—এ জনমে আর বুঝি দেখিতেছিল। তাই বালকের ন্যায় চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছিল। ভূবনের কথায় তাহার জ্ঞানের উল্লেখ হইল। কাঁদিতে-কাঁদিতে

বলিল, "আপনি কি চিকিৎছক্ ? আপনি কি দরিজের প্রতি
দয়া, করিয়া বিকাটাকায় আমার জীবনধনের জীবন দান দিয়া
আমার জীবন কিনিতে আসিয়াছেন ?",

ভূবন, বুঝিলেন, ব্যাধিক্লিষ্টা যুবতী এই যুবকের স্ত্রী। বলিলেন, "না, আমি চিকিৎসক নহিঁ। তোমার স্ত্রীর কি ইইমাছে ?"

युवक निवास श्रमधा छेन् वास्त्र यदित विनन, "ब्बत इटेशाहि।" ज्रवन। क'निन ?

यूवक। आक मगिकन।

ভূবন একটু নাড়ীজ্ঞ ছিলেন, রোগিণীর ইন্ত ধরিয়া দেখিলেন। বলিলেন, "ভয় নেই, এমন কোন, দোষ সংঘটিত, হয় নাই, যাহাতে নিশ্চয় মৃত্যু হইবার সন্তব—তবে চিকিৎসা করান চাই।"

যুবক কাঁদিয়া উঠিল, বলিল, "ওগো, আমার কি ুআছে যে, আমি তাহাই চিকিৎসককে দিয়া চিকিংসা করাইব ? থালা, ঘটি যাহা ছিল, তাহা বেচিয়া যে কয়টি টাকা হইয়াছিল, তাহা কবুরাজকে দিয়াছিলাম। এ কয়দিন দেখিয়াছেন, আজ সন্ধ্যার সময় জবাব দিয়া গেলেন, টাকা না পাইলে আর চিকিৎসা করিতে পারিবেন না। ওগো, আমি টাকা কোথায় পাইষ! কেমনে আমার হৃদরের যে সর্বন্ধ, সংসারের যে অবলম্বন, সে জীবন পাইবে ?"

ভূবন একাগ্রচিত্তে তাহার কথা তেনিতেছিলেন, শুনিতে শুনিতে তাঁহার বড় বড় হু'টি চক্ষ্ হইতে জলরাশি গড়াইগ্রা পড়িল। কোঁচার কাপড়ে সে জল মৃছিশ্ল বলিলেন, 'যে কবিরাজ চিকিৎসা করিতেছিলেন, তাহার বাড়ী কোঁন পাড়াফ !" যুবক সমন্ত বলিল।

ভূবন। টাকা পাইলে তাঁহাকে আনিতে পার ?

যুবক। কেমন করিয়া ঘাইব, আমার আরৈ ত কেহ নাই গো, যে এখানে বসিবে।

"তবে আমিই গেলাম" বলিয়া ভুবনমোহন চলিয়া গেলেন এবং অনতিবিলম্বেই কবিরাজকে সমভিব্যাহারে লইয়া দরিশ্রের কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নিজ্বের যে তু'টি,টাকা পু'জি ছিল, তাহ। কবিরাজকে দিয়া ঔষধাদির বন্দোবস্ত করিয়া সে স্থান হইতে নিজ্ঞান্ত হইলেন।

ভূবনমোহন দেই স্থান হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন ক্রিয়া শ্যায় শ্যন করিলেন। মনে মনে শক্ত কি ভাবিলেন। শেষে ক্লন্মভেদী যন্ত্রণাময় স্থরে বলিলেন, "এ কি সংসার! এই স্থবিশাল সংসারের কোথাও কি প্রেম নাই, কোথাও কি শাস্তি নাই! কোথাও ছংখে জংখ নাই, কষ্টে মমতা নাই—কেবলি যন্ত্রণার দারুল 'উপহাস, আয়ের প্রতিভ্রত্তায়ের অবিচার, ত্র্কলের প্রতি সংলের অত্যাচার! এ কি গৃঢ় রহস্ম! যন্ত্রণা ও বেদনার অট্টহাসি লইয়া পৃথিবী অবিশান্ত ঘুরিয়া চলিয়াছে!"

( )

"ঠিক বলৈছ ভ্বন, এ পৃথিবী যন্ত্রণা ও বেদনার অট্টহাসি লইয়া অবিশ্রান্ত ঘুরিয়া চলিয়াছে।" ব্রীয়া বৃত্তী পাড়াইন:। বৃত্তী পূর্ণসোরাদ্ধী—পৌরাদে সৌন্দর্য্য বেন ধরে না—গোরাদ্ধীর সৌন্দর্যাচটা যেন নীরব-কবিভার মড বা চাদের হাসির মত হাসিয়া বেড়াইডেছে। যেন মৃবতীর পূর্ণ প্রশৃষ্টিত নেহে পৃথিবীর সমন্ত ঐর্ব্য সংগ্রুক্ত রহিয়াছে। সে রূপ, সে আকর্ণবিশ্রাম্থ নীল নয়নেন্দিবর-মৃগল. সে আকৃষ্ণিত জ্রু-ময়, সে উন্নত নাসিকা, সে পাত্লা গোলাপী অধরোষ্ঠ ফুঁখানি, সে মুণালনিভ ভূম্মুগল, সে উন্নত বক্ষংম্বল, সে ক্ষণি কটি, সে নিবিড়ানিভ্র, সে সৌন্ধানিভ্র, সে বেলাব্যপ্রভা দেখিলে মনে কেমন এক-রূপ ভাবের উদয় হয়—মন যেন উধাও হইয়া কোন্ স্বপ্রাজ্যের কোন্ স্বর্গীয় নন্দন কাননে প্রবিষ্ট হয়। মুবতীর গাত্রে অধিক অলহার নাই, তবে নিতান্ত অল্পভ্রনহে, মাঝের নাকে একটা নোলক। অগুল্ফবিলম্বিত চূলরাশির বেণী—কুন্তলীক্বত, মন্তকোণরি পরিশোভ্রমানা। মুবতীর নাম স্বন্ধান্ত ম্নান্থের ঘৃহিতা।

ভূবনমোহন চাহিয়া দেখিলেন। প্রাণের ভিতর বসস্তের বাতাসটুকুর মত কি বহিয়া গেল। উঠিয়া রসিলেন —বলিলেন, "বনদেবী! তুমি এত রাব্রে এখানে কেন?",

বনদেবী মন্তক নাভিয়া বলিল, "আসিতে কি নাই ্?"

ভূবন। না। তুমি জমিদারের কল্ঠা, আমি ভিধারী, ব তোমাদিগের চাকর। কেন তুমি আমার নিকটে আইস? কেহ দেখিলে কি মনে ভাবিবে এবং আমার গতিই বা কি হইবে!"

वनामवी जातकक्षा निखाल-निःभाष ज्वानत मूर्यत्र मिरक

চাহিয়া থাকিল। দীর্ঘনিশাস পরিত্যাপ করিয়া বলিল, "ভবে আর আসিব না, ভূবন!» এখনি ধহিব কি হু"

ভূবন সে কথায় আত্মসংঘম করিতে পারিশেন না। তাহার চক্তে জল আদিল, বজিলেন, ''কুনদেবী! কি আবশ্তকে এত রাত্রে আমার কাছে আদিয়াছিলে?"

বনদেবী কাঁদিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ভূবন, আমি বৈ কি হতভাগিনী, পূর্বজন্ম আমি যে কত পাপ করিয়াছিলাম, তাঁহা বলিতে পারি না। ভূবন, আমি তোমাকে দেখিয়া সবু ভূলিয়াছি— তোমাকে না দেখিলে আমার প্রাণের ভিতর কেমন করে। মনকে কত প্রবোধ দিতে যাই, কিছু মন কিছুতেই প্রবোধ মানে না। ইচ্ছা করে, তোমার পার্যে বিদয়া তোমাকে "আমার" বলিয়া সোহাগ করি; বিধাতা বুঝি সে নাধে বাদ সাধিলেন। যাহা হউক, নিশ্চয় জেন ভূবন, ভূমি আমারই। ইহকালে না পারি, পরকালে তোমাকে আমি আমার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিব। আর ইহকালে—ইহকালে অত্য পুক্ষকে বামপদের কনিষ্ঠাপুলির অগ্রভাগ দারাও স্পুন করিব না—আমি তোমারই।"

ভূবন সে কথা শুনিয়া অবাক্ হইলেন। বলিলেন, "বনদেবি! তোমাকে ত আমি লজ্জাহীনার ন্যায় এত কথা একেবারে বুলিতে কথনও শুনি নাই। প্রশ্ন করিলে মুখের দিকে চাহিয়া থাক, ঘন ঘন নিশাস পরিত্যাগ কর। আজ এ কি ভাব ? আমি ত কিছুই বুঝুতে পারিতেছিনা।"

বনদেবী অঞ্চহীননেত্রে ব্রদয়ের গভীর উচ্ছাসে বলিল, "ভূবন! আমি লক্ষাহীনা ইইয়াছি—হদয়ের গভীর যাতনায় লক্ষাহীনা হইয়াছি। তোমার নিকট আমার লক্ষা কি! আমার হৃদয়ের ্যাতনা তোমাকে জগনাইব না ত আর কাহাকে জানাইব ? আমি আর অধিক দিন এ জগতে থাকিতে গাৰিব না ! বোধ হয় আর এক মপ্তাহ মধ্যে এ পাপ স্বার্থপূর্ণ জগং হইতে বিচ্ছিন্ন হইব। নবাব দিরাজউদ্দৌলার সহিজ্ঞাপিতা আমার বিবাহ দিবেন ইচ্ছা করিয়াছেন । আজি হইতে সপ্তাহ পূর্ণ দূবদে বিবাহ হইবে এরপ দ্বির হইয়াছে। সাত্রের কাজী সাহেব তাহার ঘটক! স্থতরাং এ পাঁপ বিবাহের পূর্বের আমি মরিব!"

সোদপুর হুইতে অনুমান তিন চারি ক্রোশ অস্তরে সাতৃর নামে আর একথানি গ্রাম আছে। যদিও এখন সাতৃর পূর্ব্ব গৌরব হইতে আলিত হইয়াছে, তথাপি এখনও সেথানে বহুতর ধনী, সম্রাস্ত ও উচ্চবংশীয় মুসলমানের বস্মৃতি আছে এবং সাত্রের শীতলপাটি অভ্যাপিও তথাকার শিল্পকার্য্যের উন্নতির পরিচয় প্রদান করিয়া অক্তয়ানের উত্তম শীতলপাটি অপেক্ষা উচ্চাসন প্রাপ্ত হইতেছে।

নবাব দিরাঞ্জীদোলার দময়ে এই গ্রামে একজন কাজী বা রাজকীয় কম্মচারী বাদ করিতেন। পূর্ব্ব নবাবদিগের দময়ের যে কাজী ছিলেন, দিরাজউদ্দোলা দিংহাদনে জ্বধিরোহণ করিয়া তাঁহাকে পদচ্যত করতঃ এই নৃতন কাজীকে তৎপদস্থ করিয়াছিলেন। শুধু সাতৃরের কাজী বলিয়া নহে, দিরাজউদ্দোলা দিংহাদনাক্ষ্ হইয়া মাতামহের দমস্ত প্রাণ কর্মকারক ও দেনাপতিদিগকে পদচ্যত করিয়াছিলেন। কু-প্রবৃত্তির উত্তেজক অদ্রদশী অল্লবয়স্থ ও ক্রিয়াসক্ত ব্যক্তিগণই তাঁহার বিশাসভাজন ও কর্মচারী হইয়াছিল! তাহারা তাঁহার কেবল অন্যার্থ ও নিষ্ঠ্বর ব্যাপারের অক্টানে পরামর্শ দিত। সেই দকল পরামর্শের এই ফল

দর্শিয়াছিল যে, তৎকালের প্রায় কোন ব্যক্তির সম্পত্তি বা কোন স্থানীর বিলাকের সতীও রক্ষা পায় নাই। সাত্রের কাজীও সেই প্রেণীর নবীন কর্মচারী, স্থতরাং তিনি যে গছনার রায়ের স্থানী ক্যাটা নবাবকে দিছে প্রভৃত যত্ব করিবেন না— একথা প্রায়াণ্য বা বিশাস্থাগ্য নহে। ভারত্চন্দ্রের বিভার রূপ বর্ণনার ন্যায় রূপ বর্ণনা করিয়া তিনি বনদেবীর কথা নবাবকে লিথিয়া পাঠান। বিলাসী-নবাব তহত্তরে লেখেন— যেরূপেই পার, সে স্থানীকে আমার বেগত্ব করিয়া দিছে হইবে। কাজীসাহেব সেকথা যত্নাথকে বলায়, তিনি আপনাকে পর্ম ভাগ্যবান্ ভাবিয়া নবাবকে কন্যাদান করিতে সমত হইয়াছেন।

ভূবনমোহন স্থিরনেঁত্রে অকুঞ্চিত চিত্তে বনদেবীর কথার প্রত্যুত্ত্বে বলিলেন, "সে কি বনদেবী ! তুমি কেন আত্মহত্যা করিয়া মরিবে ? আত্মহত্যায় যে মহাপাপ হয়। আরও বিশেষতঃ তুমি নুবাব-পত্নী হইবে। বঙ্গ, বিহার, উড়িয়ার মহারাণী হইবে, কেন তাহাতে তোমার এ পাপ অনভিমতি!"

বনদেবী চোথ ম্থ লাল করিয়া হাপাইতে হাপাইতে বলিল, "ভ্বন, আমি কথুনও ভাবি নাই যে, তুমি এরপানকথা বলিবে। হাঁ ভ্বন! আমি ম্সলমানের সহধর্মিণী হইব ? পরম পবিত্র হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ম্সলমানধর্ম গ্রহণ করিব ? হিন্দুর অথাদ্য থাইব ? তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যকে ভালবাসিব ? আর্য্যকুল-ললনা হইয়া অনার্যের চরণে জীবন বিক্রম করিব ? সতীত্বের মহীয়সী মহন্ত ভ্লিয়া যাইব ? কেন ভ্বন! আমার পরীরে কি হিন্দুশোণিত নাই ? আমি কি মরিতে জানিনা ?"

অবসর মিয়মাণা বালিকা অটুল পদক্ষেপে আরও অগ্রসর হইয়া অক্রছীনদেত্রে গঞ্জীরস্বান্ধে কথাগুলি বলিয়া নিস্তব্ধ হইল।

ভূবনমোহন অঞ্বিগলিতনেত্রে, কলভরা ফুলের মত বনদেবীর মুখবানির প্রতি চাহিয়া বলিলেন. "বনদেবী! তবে কি সংসার-ললামভূতা স্কুমার কুস্থমের কীট হইয়া এ হওঁভাগ্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিল? আমি ভিখারী, কখনই তোমাকে গ্রহণ করিতে পারিব না! তবে কি তুমি নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিবে? আর কি তোমাকে দেখিতে পাইব না? এই দেখাই কি শেষ দেখা! এই কি কাল-রাত্রির শেষ কুলয়? এই কি বিজয়া-দশমীর গোধ্লি সময়? আমি আগামী কল্য বাটী যাইব—মা'র বড় ব্যায়রাম হইয়াছে। তাঁহার চিকিৎসা ও পথ্যাপথ্য হয়, এমন এক কপদ্দক্ষ বাটীতে সংস্থান নাই! বনদেবি! নিশ্চয় জানিও, তোমা বিহনে ভূবন কথনও জীবিত থাকিবে না—আমিও মরিব।"

বনদেবী স্থবিশাল নয়ন বিক্ষারিত করিয়া কহিল, "কাল সকালেই বাড়ী যাবে? দেখ ভ্বন, চারি পাঁচদিন মধ্যে তুমি একবার কি আসিতে পারিবে না? মরণকালে আমি আর একবার তোমায় দেখিব! আর একটি কথা—তোমার মাতাকে চিকিৎসা করাইতে বাড়ী যাবে, তোমার নিকট টাকা আছে ত ?" ভ্বন মৃত্সরে বলিলেন, "না, আমার নিকট একটি পয়সাও নাই।"

় বনদেবী। তবে কি কহিয়া মাকে চিকিৎসা করাইবে? ভূবন দীর্ঘনিশাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, ''ত্রাই ড, কি 'করি!"

বনদেবী বলিল, "আমার একথানি অলমার ভোমাকে,দেই; তাহা বিক্রয় করিয়া মা'র চিকিৎসা বরচ চালাইও।" **फ्रवनत्या**हन विनित्नन, "जो कि हम ?"

বনদেবী বলিল, "কেন হয় নাঁ । এই বিপদের সময় ভোমার স্ত্রী যদি গায়ের অলহার খুলিয়া দিতেন, তুমি কি ভাহা নিতে না ।"

ভূবন। নিতাম বুটে,—

বনদেবী। বৃঝিয়াছি, দে ভোমার দত্তা বলিয়া গ্রহণ কুরিতে পারিতে। আচ্চা, তাহার পিতা যে গহনা দিতেন, তাহা কি নিতে না ?

ভূবন। নিতাম, কিন্তু-

বনদেবী। এইবার বুঝিয়াছি। দৈ তোমার স্ত্রী, নিত বঁলিয়া নিতে। স্ত্রীধনে তোমার অধিকার আছে! ক্আমার জিনিষ তুমি লইবে কেন! একেবারে না লও, এখন কোথাও বন্দক দিয়া কিছু টাকা লইয়া মা'র চিকিৎসা ব্যয় নির্ব্বাহ কর, পরে সময় হ'লে আমার গহনা আমায় খালাস করিয়া দিও?"

্রীই গুরুতর বিপদের সময় না হইলে ভূবন এ প্রস্তাবে সমত হইতেন কি না জানি না। কিন্তু এখন না লইলেও আর উপায় নাই। অগত্যা,সমত হইয়া বলিলেন, "তবে দাও।"

বনদেবী হর্বাৎফুল্ল হইল। মনে বড় আহ্লাদ, সে.ভুবনের একটুও উপকার করিতে সক্ষম হইল। শেষ কথায় কর্ণপাত না করিয়া শ্যাপরি ভূবনের পার্খে বিসল। মুণালনিভ বাহলতা প্রসারণ করিয়া বলিল, "অনস্ত গাছটা থুলিয়া লও।"

ভূবনের চক্ষ জলভারাকীর্ণ হইল। বলিলেন, "বনদেবি! আমি কি নির্দানী, না পাষ্ঠি, যে তোমার অঙ্গ হইতে অলঙার খুলিয়া লইব। ন বনদেবী বলিল, "ছিঃ ভূবন ! তুমি অমন করিও না, ওতে আমার বড় কট হয়। ভূমি খুলিয়া লও।" ভূবন অনস্ত খুলিয়া লইন। প

এই সময় সেই অনর্গলাবদ্ধ গুহে দেওঁয়ানজী আগমন করি-লেন। আগমনের কারণ, এই রাত্রে কাজী বাড়ী হইতে পত্র লইয়া লোক আদিয়াছে—ভূবনের দ্বারা তাহার উত্তর লেখাইতে এবং তিয়িবদ্ধন আরও কি কি কাষ্য ছিল। দেওয়ানজীকে দেখিয়া উভয়ে যে কতদ্রুভীত ও আদেচয়াদ্বিত হইলেন তাহা বর্ণনা করা ছংসাধ্য। উভয়ের তালু শুদ্ধ হইয়া আদিল, পদদ্ম কাঁপিতেলাগিল। দেওয়ানজী চক্ষ্ আর্বিক্তম করিয়া কহিল, "বনদেবী, এ কি ?"

वनामवी निर्माक-निम्भन ।

দেওয়ান। ভ্বন! পিশাচাধম! তুই এ কি কাথ্যে লিপ্ত হইয়াছিদ্ ? তুই কি জানিতে পারিদ্ নাই যে, এই কাথ্য তোর মৃত্যুকে ডাকিয় আনিয়াছে! উঃ, হি পাষগু! পুভুক্তাহরণ! জমিদার মহনাথ রায়ের ক্যা—বঙ্গ, 'বিহার, উড়িয়ার নবাবের ভাবিপ্রিয়তমার সহিত তুই প্রেমালাপ করিতেছিদ্? আর বনদেবি ! ধিক তোমার প্রবৃত্তিকে। কোথায়, সর্বজনপুজিত দেববাস্থিত রাজিসিংহাসনে বসিবে, না জুতার-পয়জার—পাজী ভুবনের বামে বসিয়াছ ?

কাহারও বাক্য**ফুর্তি নাই। উভ্**রের চক্**ই মৃত্তিক!** সংলগ্ন।

দেওমান। ভ্বন! তোর কি অন্তায় আচরণ! ভাবিষা দেও দেধি, ভুই কি কার্য করিয়াছিন্? তোর'ত কিছুতেই নিস্তার নাই: এই রঙ্গনী প্রভাতে ফুোর দেহ শৃগাল কুরুরের ভক্ষীয় হইবে।

ভূবন। আপনি বৃথা-

দেওয়ান। রেখেদে তোর কথা। তোর কথা শুনিয়া আমার সর্বাঙ্গ জ্বলিকা যাইতেছে। ফের যদি কথা ক'বি, তবে জুতিয়ে তোর মুখ ছিড়ে দিব। পাজী ছুঁচো—

ज्यन कां पिएं ना शिन।

বনদেবী দেওয়ানের পদতলে পাঁড়িয়। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "দেওয়ানজী, ভ্বনের ত কোন দােষ নাই। কেন ভ্বনের পুবিত্র জীবনের প্রতি হিংস। করেন ? আপনি যে দােষের কথা ভাবিতে-ছেন, তাহার কিছুই নহে। একণে বলুন, ক্লিসে ভ্বন রক্ষা পায়।"

-দেওয়ানজী বন্দেবীর হস্ত ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন, ''য়াও, তুমি বাটীর ভিতর যাও। এবার ভ্বনকে প্রাণেব দায়ে অব্যাহতি দিলাম। কিন্তু ভবিষ্যতের জন্ম খুব সাবধান।"

বনদেবী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আপনি শৃপ্থ করিয়া বলুন।"

"যাও, আর পাকাম করিতে হইবে না।" এথান হইতে থেনি চলিয়া যাও, নচেৎ তোমার পিতাকে ডাকিয়া যাহা করিতে হয়, তাহা করিব।" দেওয়ানজী রোষক্যায়িতলোচনে বনদেবীর বঁদন প্রতি চাহিয়া এই কথা বলিলে, বনদেবী ক্লয়মাঝারে কত আশকা, গণিল। , কাঁদিতে কাঁদিতে কল্প-কটাক্ষে একবার ভ্রানের বিষয় ম্থথানির প্রতি চাহিয়া ভাগ হাদয়টুকু লইয়া বাটীর মধ্যে গ্রম করিল। দেওয়ানজীও চলিয়া গেলেন।



🗸 যতক্ষণ বনদেবীকে দেখা যাইতে লাগিল, ততক্ষণ ভূবন এক-দৃষ্টে দে দিকে চিত্রাপিও পুত্তলিকাবৎ চাহিয়া রহিলেন। ক্রমশঃ বিনদেবী দৃষ্টির বহিভূতি হইল। ভূবনের হৃদয়ে কে যেন গাঢ় মুদী ঢালিয়া দিল। তিনি আকুল নয়নে একাকী দগ্ধহৃদ্যে অমুতাপের অঞা ফেলিয়া <sup>কা</sup>দিতে লাগিলেন। তথন ভুবনের স্থদয় হইতে দারিদের তামসী মৃর্ট্টি অপস্তত হইয়াছে। তিনি আকুলিত হাদয়ে ভাবিতেছেন, সংসারে এমন হাদয়ঢালা নিংস্বার্থ ভালবাসা কে কাহাকে দিয়া থাঁকে ? এমন স্থাপের স্থবী, হুংখের হুংখী কে কাহার হইয়া থাকে ? এ ম্বর্গীয় ভালবাসার প্রতিদান ভূবন কি দিবে ? वनात्वी ७ खाँशात्र निकृष्टे चात्र किष्टूरे हारह ना-रक्वल ভालवाता। কিন্তু হ'তভাগ্য'ভুবন এমনই হুখ-শান্তিহীন জীবন লইয়া জলিয়াছে যে, এতটুকু ভালবাসা দিয়াও একজনকৈ হুখী করিতে পারিল না। যদি সংসারে একজনকেও স্থা করিতে না পারিল, কেন ভবে ভুবনের মুত্যু হয় না! বিধাতা তবে কি উদ্দেশ্যে তাহাকে এ সংসারে পাঠাইলেন ? ভূবন দেখে—বনদেবার স্বেহ অসীম, ভাহার স্নেহ কুল। বনদেবীর হাদয় নিংবার্থ – তাহার হাদয় বার্থভরা। ক্ষুত্র প্রেম হাদয়ে ধরিয়া সে তবে অনস্ত-প্রেমের প্রতিদান কি করিয়া দিবে ?' স্বার্থভরা হাদয় লইয়া নি:স্বার্থ হাদয়কে কি করিয়া স্থা করিবে। তিনি বরং বনদেবীর শুল্র, নির্মাল প্রাণের মুখ আপনার মলিমতা দিয়া দিন দিন ঢাকিয়া দিতেছেন, তাঁহার অশান্তির व्याधात विद्या वनत्ववीत हित-हानिमद व्यात्वत गाछि नहे কবিতেছেন।

এদিকে রজনী নিস্তব্ধে বহিয়া ঘাইতে লাগিল। বাশবনে শুগালগুলা উচ্চকণ্ঠে ভাকিয়া ভাকিয়া থামিয়া গেল। জমিদার বাড়ীর নহবতখানায় মূলতানরাগ, বাজিয়া-বাজিয়া স্তর্ভার প্রাণে— মিলাইয়া গেল।

ভূবনমোহন অদৃষ্টকে শত ধিকার দিলেন, শেষে চফের জন ।
মৃছিয়া শথ্যায় শুইয়া পিড়িলেন। যেন কত ছুর্বল, যেন কোন ছদ্দমনীয় পীড়ার করাল আসে পড়িয়া অসহ যাতনা ভোগ করিতেছেন।

### (0)

বেলা প্রায় অবসান—এই সময় যত্নাথ রায় অন্তঃপুরে গৃহিণীর কক্ষেত্রমন করিলেন। গৃহিণী ঠাকুরাণী তথন ছোট একখানি কাপড়ে জরির কাজ করিতেছিলেন। এথনকার হৃদরী পাঠিকারা হয় ত এই কথা শুনিয়া কিছুতেই হাসি সম্বরণ করিতে পারিবেন না। ভাবিবেন, অত বড় জমিদারের স্ত্রী আবার নাকি সামাস্ত দরজির মত কাপড়ে ফুল তুলিতেছিলেন! এখন একথা হাসির মধ্যে পরিণণিত হইয়াছে বটে, কিছু আমরা যথনকার কথা বলিতছি, তথন এখনকার মত দিন, কাল বা সভ্যতা ছিল না। তখন রাজা হউন, রাণী হউন, অতুল ঐশ্বর্ষের অধিকারী হউন, সম্বলেই জানিতেন, হত্মপদ্বিশিষ্ট মহ্ব্য মাজকেই উপযুক্ত ও পারগতা অহুসারে কাজ করা চাই। এখনকার মত তথন বিলাসতরক্ষে গাঁ ঢালিয়া দিয়া স্বপ্নহীন নিজায় কাল কাটানকে ঘোর ফ্রনীতি বলিয়া গণ্য করা হইত।

্যত্নাথ গৃহে প্রবৈশ করিষা বলিলেন, "বড় যে বাহার দিয়ে বসিয়া আছে, রূপে যে যুহ আলো করিয়া রাধিয়াছ !"

্র গৃহিণী ঠাকুরাণী মৃত্ হাসিয়া বলিলেন, "হুঁ, অন্ধকার হতে আলোয় আনবোঁ ব'লে ।"

ষত্। (হাসিয়া) আলোয় গেলে যে, পুড়ে মরির। গুহিণী। বালাই।

যত। তবে ঝলসে যাব।

গৃ। আজিও কি ভাদ আছ নাকি?

্যত্ব। কেন, এমন কোন্ গুণে কি করিয়াছ ?

गृ। (कन, এই नयनखरा!

যত্। ঠিক বলেছ, তোমাদের নয়নবাণে স্ষ্টি, স্থিতি, প্রশন্ত্র হয়। মান্ত্র ভেড়া হয়।

গু। (হাসিয়া) তবে তোমায় হানি?

যত। আজিও কি বাকী রেখেছ !

আমাদের অনেক নবীন পাঠক যত্নাথের সহিত গৃহিণীর এ রহস্তালাপ পাঠ করিয়া বিরক্ত হইবেন, ধোধ হইতেছে। ব্জোবৃজীর প্রণয় ঘটিত কথা লিখিয়া বইখানাকে কলন্ধিত করা কেন-ছি: ! এতক্ষণ হটা যুবক যুবতীকে খ্রাড়া করিয়া এরূপ করিলেও বা কতকটা ভাল লাগিত। তত্ত্তরে আমি যদি বলি, এন্থলে উহাদিগের কথাগুলা বাদ দিলে বইখানার অসম্পূর্ণতা রহিয়া যায়; আর যাহা সত্য তাহা লিগ্নিতে দোষ কি ? বিশেষতঃ রূপোন্মন্ত যুবক যুবতীর প্রণয় হইতে বুড়োবৃজীর প্রণয় খাটী সোণা—তাহাতে ভক্তি, প্রীতি, দয়া, স্বেহ, মুমতী রুকলই । কাজ নাই বাপু। কাণ ঝালাপালা হইয়া গেল। পার'ত অস্ত্র কথা বল, না পার কলম বন্ধ কর। পাঠকের এ কথা যেন আমার করে বিজ্ঞা হেন লাগিল, কিন্তু কি করি, তোমাদিগের মনোরঞ্জন করাই যথন আমার উদ্দেশ্য, তথন এ কথা ছাড়িলাম। স্থির হও, আর ছ'টি পাতা পড় কবিরহিণী যুবতীর ঘন ঘন দীর্ঘনিশাস তোমাদের গায়ে লাগাইতেছি।

যতুনাথ বলিলেন, "তোমাকে একটা কথা বলিতে আদিয়াছি। বনদেবীর বিবাহের আর পাঁচদিন মাঁত্র সময় আঁছে, এখনও সম্মতি দাও। সমতি না দিলেও বে এ কাষ্য বন্ধ থাকিবে তাহ্য নহে। নবাব হথন জিদ করিয়াছেন, তথন এ কাষ্য করিতেই হইবে। নইলে আমার শির থাকিবে না।"

গৃ। তাই বলেই কি মৃসলমানে হিন্দুর মেয়ে বিয়ে করিবে ? ধর্ম কি নাই ? ১ু-

এমত সময়ে চক্ষ্ম জল মৃছিতে মৃছিতে সেই গৃহে একটা গ্ৰক প্ৰবেশ ক্ষিলেন। যুবুকটির বয়:ক্রম অন্থমান অস্তাবিংশ বংসর। ' দ্থ-ভাব প্রকৃটি, পরিপাটি। দেহায়তন বেশ বলিষ্ঠ, অক্ষে বহুম্লা পরিচ্ছদ শোভা পাইতেছিল। ইনি জমিদার যহ্বাবৃর ভ্রাতা সতীশচক্ষ।

সতীশচন্দ্র "দাদা, দাদা" বলিয়া যত্নাথের পদপ্রান্তে নিপতিত

. ূহইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অন্ত কোন কথা কহিতে পারিলেন না।

যুত্নাথ স্প্রেহাকুলিত স্কুর্য়ে তাহাকে বক্ষে তুলিয়া বলিলেন,

"বল, বল্যকি হইয়াছে ভাই ?"

সতীল। 

শিক্ষা নাকি নবাবের সহিত — ম্নলমানের সহিত বনদেবীর বিবাহ দিবেন ?

- यद्गाथ वितालम, "धह-"

সভীশ। দেশে মহা হলসুল পড়িয়াচে, জাতিনাশ ভয়ে হিন্দু অপ্রজাজুল শঙ্কিত'। মুসলমানের সহিত হিন্দুর মেয়ের বিবাহ! দাদা! বড়কল'ক—বড়লজ্ঞা!

যতু। 'আমি তাহা বুঝি সতীশ, কিন্তু নবাব যথন জিদ ক্রিয়াচেন, তথন কাহার সাধ্য অন্যথা ক্রে?

সতীশ। হিন্দু হইয়া, হিন্দুশোণিত শরীরে থাকিতে, হিন্দু ধর্মের মূলে কুঠারাঘাত করিব ?

যহ। রাজ্যের আশা, জীবনের আশা ত্যাগ করিতে পারিবে ?

সভীশ । হিন্দু হইয়া হিন্দুধর্ম প্রতিপালন জ্বন্য জীবন পরিত্যাগ—রাজ্য পরিত্যাগ অতি তৃচ্ছ কথা।

যত্ন। সভীশ তুমি বালক, তাই ওনপ কথা বলিতেছ। রাজ্য ও জীবন পরিত্যাগ করিয়া জাতি লইয়া থাকিয়া কি কবিব ?

সতীশ। জীবনটাত ছেলের হাতে থেয়ো নহে, যে তাড়া দিলেই ফেলে দিবে? কেন আমাদের কি সৈন্যামস্ত নাই? আমাদিগের বাহতে কি বঁল নাই?

যত্। সভীশ! তুমি অল্পবৃদ্ধি বালক। নবাব াসরাজ উদ্দোলার নিকট বাছবল! স্থদাকণ স্বোতান্থিনীর গতি ভঙ্ক তৃণের ক্যায় নবাবের নিকট কোথায় ভাসিয়া, যাইবে, তাহা কেহ দেবিতে বা শুনিতেও পাইবে না।

সতীশ। হউক, না হয় জাতীয় জীবন রক্ষার্থে **শাস্থ-বলিদান** দিব। দাদা! যথন জন্ম হইয়াছে, তথন মরিতে একদিন হইবেই ! বিছানায় ওইয়া রোগে মরিতাম, না হয় ধর্মের জন্ম— জাতীয় জীবনরক্ষার জন্য যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাল করিব।

সতীশচন্দ্রের দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় যত্নাথের কল্প উৎসাহ খুলিয়া গেল, আর ধৈর্য রহিল না। তাঁহার সমস্ত আশাঁ, ভরসা একটা সামান্য বাঁধে বেন বাধিয়া গেল, তিনি তাই অজ্ঞান,—তাই উন্নত্তের মত হইয়া পৃড়িলেন। যে মৃহুর্ত্তে গ্যালোক, ভূলোক, বিশ্ব-চরাচর সমস্তই ক্ষুত্র এক 'আমার' বিরোধী বলিয়া সমস্তকেই শক্ত মনে হয়—আমার জন্য, স্বার্থের জন্য যে মৃহুর্ত্তে ক্ষুত্রকে বিষ বলিয়া মনে হয়—দয়া, করুণা, ন্যায়, বিবেক, সকলি যে মৃহুর্ত্তে বিদ্যোহী হৃদয়ের কাছে পেষিত হয়, যহুনীথের সেই মৃহুর্ত্তু। তিনি সতীশচন্দ্রকে উচ্চ গল্পীরম্বরে বলিলেন, "সতীশ! কোমরা কেহ আর এ কার্য্যে বাধা দিওনা। ইহাতে আমি কাহারও কথা শুনিব না। আমি বিশ্বতয়ই নবাবের সহিত বনদেবীর বিবাহ দিব—ইহা আমার দৃট্ট প্রতিজ্ঞা!

সতী তথন কাঁদিতে লাগিলেন। কাঁদিতে—কাঁদিতে

· বলিলেন, "দাদা!. ভবৈ সতীশকে বিদায় দিন! সতীশ, এ
পাপৰিবাহের পূর্বে নির্বাসিত হইবে।"

যত্ন। কেন স্তীশ, তোমার এমন কি অহাথ হইল।
স্তীশ। কলক—লক্ষা—অপমান—ঘুণা—জাতিনাশ! নহে
কি ?

যুদ্ধ। তবে, তোমার যাহা ইচ্ছা করিতে পার।
সতীশচন্দ্র জল মৃছিতে মৃছিতে বাহির হইয়া গেলেন।
গৃহিণী কাদিয়া উঠিলৈন। বলিলেন, "প্রাণেশর, কি করিলে?
কাহাকে নির্বাসিত করিলে? সতীশ—সতীশ যে গুণের সাগর,

স্নেহের ভাণ্ডার, ভক্তির আধার, ধর্মের আবাহ, বীরন্ধের আদর্শ, হৃদয়েশৃ! অমন ভাই কি আরি পাবে।

¹ **२**•

ুষ্দুনাথ রক্তিম নয়নে, গন্তীর স্বরে বলিলেন, ''যে এ বিবাহে বাধা দিবে, তংহারই ঐ দশা হইবে।'' বলিয়া ক্রতপদে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

#### (8)

া বাটার বিবিধ বিল্ল জন্ম মৃত্যাথ কাজী সাহেবের নিকট হইতে আর একপন্দ সমন্ধ চাহিন্ত। লইন্নাছেন। যেদিন বিবাহ হইবে কথা ছিল, কাজেই সেদিন পিছাইয়া পড়িল। সতীশচক্র ইতি-পূর্বেই "যদি এ পাপ বিবাহ হয়,তবে আর এ পাপ পুরীতে আসিব না" বলিয়া কোথান্ন চলিয়া গিন্নাছেন .. বাটাতে 'সকলেই বিষাদিত; দেশের হিলু প্রজাকুল শন্ধিত।

আর হতভাগিনী বনদেবী! বনদেবী, দিন দিন উন্মূলিতা লতা গাছটীর ন্যায় শুষ্ক হইয়া ষাইতেছে। সে সারাদিন প্রায় একাকিনী জানালার ধারে বসিয়া শৃন্য দৃষ্টিতৈ গাছপালার পানে চাহিরা থাকে, হুছ করিয়া চোথ দিয়া জল পড়ে—কাহারো পায়ের সাড়া পাইলেই চোথ মুছিয়া তাড়াতাড়ি সেখান হইতে চলিয়া যায়। বনদেবী আর সহ্থ করিতে পারে না: উথলিত অশ্র-উৎস মুছিয়া আর ক'দিন থাকিবৈ ?

. দশ বার দিন হইল, ভুবন চলিয়া গিয়াছেন। চারি পাঁচ দিন । মধ্যে একবার আদিবার কথা ছিল, এখনও পর্যস্ত তাঁহার কোন

मःवापटे नारे! प्रज्ञानकी प्राप्ति एयक्त यादा विल्लन, वृति তিনিই বা ভুবনের কোন অমঙ্গল সাধন করিলেন,• নতুবা তাঁহার একটী সংবাদও পাই না কেন ? দিন দিন বনদেবীর বুকে পাষাণ ভার বাড়িতেছে, দিন দিন তাহার ক্ষীণদেহ ক্ষীণতর হইতেছে —মলিন ম্থকান্তি শীর্ণ, বৈবর্ণতর হইয়া পড়িতেছে। সে যে আশার বলে বল আনিয়া, পাষাণ বলে প্রাণ বাধিয়া, তবুও ধৈয়া সহকারে আশার পানে চাহিয়া আছে-কিন্তু আর ত,সে পারে না; প্রতিদিন কত কটে কত করিয়া এক একটা দীর্ঘ যুগের মত যথন বেলাটা শেষ হইয়া যাঁয়, শৃহুৰ্ত্ত, পল গণিয়া গুণিয়া সারাদিনের পর যথন স্থাের শেষ রশ্মিটুকু দিগন্তে বিলীন হইয়া পড়ে—তথনও ভ্বনের কোন থবরই আইদে না। দে আর এমন করিয়া কত সহিত্তে পারে ? এদিকে দিন দিন কাল-বিবাহের দিন সন্নিকট হইয়া আৰ্দিল। ভুবন ! ইহার মধ্যে কি একবার তুমি আসিয়া জন্মার মত দেখা দিয়া যাইবে না ? মর্মান্তিক কটে, তু:খে ্বনদেবী বসিয়া ভাবিতেতৈ, এমন সময় সেই গৃহে একটি মুবতী প্রবেশ করিল। যুবতীর নাম সরোজা। অতি শৈশবাবস্থায় সরোজা পিতৃমাতৃবিহীন হইয়াছিল, যতুনাথ তাহাকে গৃহে আনিয়া প্রতিপালন করিতেন। আশা আছে, দতীশের সহিত সরোজার বিবাহ দিবেন। সরোজা ও বনদেবাতে অত্যন্ত প্রণয়। সরোজা গৃহে প্রবেশ করিয়া ভাকিল, ''স্থি !"

বনদেবী তথন গাঢ় চিন্তায় মগ্ন, শুনিতে পাইল না। সরোজা ধ্নরায় ডাঞ্চিল, 'দিখি।"

বনদেঁবী এবার শুনিতে পাইল, তাড়াতাড়ি চোথের জল মুছিয়া বলিল, "এদ।'ৣঃ

### বনদৈবী

সরোজা। জোমার বড় কট হইভেছে, না

वनस्ति। ' व्क हितिया स्थाहेवात हहेल स्थाहेखा ।

সরোজা। ধর্মে মতি রাখ, ধর্ম রক্ষা করিবেন।

বনদেবী। তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক'।

সরোজা। কেন মৃসলমানের সহিত বিবাহ করিবে? কেন ধর্মের মৃলে কুঠারাঘাত কবিবে? তুমি অত উতলা হইও না বখন ঘাহা করিতে হয়, আমিই পরামর্শ দিব। কিন্তু সাবধান, আমাকে না বলিয়া কোন কর্মাই করিও না।

বন্দেবী। না। 'কিন্তু"মনে থাকে যেন—তুমিই আমার ভরসাফল।

সরোজা। ভূবনের কোনও সংবাদ পাইয়াছ?

वनामयी। किছुना।

সরোজা আর কিছু বলিল না, 'ডীটয়া অপর এঁকটা কক্ষে প্রবেশ করিল এবং একটা বীণা লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল।
বীণায় হার বাধিয়া কপোল-পতিত চুলের রাশি সরাইয়া বলিল,
"বনদেবি! একটা গান গাও না।

ন বনদেবীর হাদয় বাতনায় অস্থির ! নিরাণ-সমীরে সভবিকসিত প্রস্থন ছিঁড়িয়া ঘাইতেছে। অনেক কটে, তু:বে সে বলিল, ''আমি আর কি গাহিব ?"

সরোজা। গাও একটি, তবুও ক্ষণকালের জন্ম মন শাস্ত থাকিবে।

সন্ধীত—রোগের ঔষধ, ভরের সাহস, শোকের সান্থনা, জাবন মর্কজ্মের ওরেসিশ্। স্থভরাং আনন্দে হউক, ছাথে হউক, রোগে হউক, শোকে হউক সকলেই স্কীত ভালবাসে। এত ছাথেও বনদেবী একটি হন্দ্রগছভাবে—বন্ধ-নারাহ্ণ্মীরণের
ন্তায় উদাস ভাবে গঠিত গান গাহিতে আর্থ্ড করিল। সরোধা
বনদেবীর হতে বীণাটি দিয়া নিজে একটি বাঁহা বাজাইতে
লাগিল। স্থান্ত বামাকঠের সহিত স্থান স্থান ভাতে
লয় সংযোগ, আবার তাহাতে মধুময় সাদ্ধা-পবনে মধুর
উচ্ছাস—এক মধুময় ভাবে পূর্ণ হইল। বনদেবী গাহিতে
লাগিল,—

মুনুকে বুঝাতে চাাহ, মন ত বোবে না সহ। **বহিছে মল**র বায়, \* গুঞ্জরিছে ভ্রমরার, কাননে বুহুমচর, সৌরতে ফুটিল ওই-মন্কে বুঝাতে চাহি, মন ত বোঝে না সই! উদিল আকাশে চাদ ভেকে গেল হৃদি বাঁধ সোণারি দে মুখ টাদ, পরাণ আকুল হ'ল-अथनि 'गोजिरव वरत, कछ मिन श्राह्म ह'रत, 'এখনি' কাহাকে বলে—আমাকে বুঝায়ে বল। কতদিন ব্লু'রে গেল, 'এখনি' ত নাহি হ'ল, অভাপী পরাণে ম'ল, ডথাপি সে এল কই! মনকে, বুঝা'তে চাহি, মন ত বোঝে না সই? হৃদি বুলে ভালবেদে, এই কিলো হ'ল শেষে, चौषि जात एका - एका , कोवान व हाता भिन ; সে কঠিন নিরদর, বিসর্জিরে সমতার, चकानित्त कृति शत्र, देवन कान् पृत्रवर्ग। ভাসি আমি ছ খনীরে, সে কভু না চার ফিরে, তথাপি সেু মু'থানিরে ভুলিতে পারিমু কই গ মনকে বুঝা'ছে চাহি, মন ত বোঝে না সই।

**াই গানটি ক্রিশ্র কাফি-রাগিণী ও একডালা তালে গেয়** 

## ( ca )

ঘত্নাথ আব কাহাকেও বুঝাইয়া পারে না। কেবল এক দেওয়ানজী এ বিবাহের সাপকে, নত্বী অর্থি ভনিতেছে, **मिड जनपा** अवाग कतिराह । शृर्खि विवाहि, य विवादित জন্ম নতীশচন্দ্র গৃহ পরিত্যাগ কবিয়াছেন, গৃহিণী গৃহে বসিয়া निवादािक कांनिया कांनिया वक जानाहर्त्जहन, वनरमवी मिन मिन 😎 হইয়া ধাইতেছে। দেশের মধো ইহা লইয়া ভারী একটা ছলম্বুল বাঁধিয়া গিয়াছে। যত্নাথ এজন্য বড় বিপদগ্রন্ত হইয়াছেন। ইচ্ছা করিলে এ বিপদ হইতে তিনি সহজেই মুক্তিলাভ করিতে পারেন, কিন্তু স্বার্থতায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। নবাবের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া তিনি জমিদারী-ভিক্তি দৃঢ় করিবেন, দেশের মধ্যে একটা প্রতিপত্তি। স্থাপন করিবেন। স্বার্থ আসিয়া যখন মহন্ত দ্বদয়ে আধিপত্য বিস্তার করে, তথন মাহ्य--- मान, मञ्जम, कांचि, कृत, भन्मर्यााना,, त्यर, ভानवामा, धर्म প্রভৃতি সকলি সেই স্বার্থ-পদতলে বলিদান দিতে পারে। বহুনাথ এখন সেই স্বার্থের বশীভূত, তিনি এখন হব ভূলিয়াছেন। কিনে স্বার্থ বজায় থাকিবে, সেই চিঞাই তাঁহার হৃদয়ে বিরাদ্বিত।

একটা নিভ্ত গৃহে যত্নাথ রায় ও দেওয়ানজী বর্গিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন। বলা বাহুল্য, নিভ্ত স্থলে বসিয়া ঐ বিবাহ
বিষয়ক কথাবার্কাই হইতেছিল।

় যত্নাথ বজিলেন, "আরত পারি না।"
নেও। লোকের ইহাতে যে কি হইতেছে, তাহাত' বুঝি না।"
বহু। কিরপে জানিব ? একটা উপায় ত দ্বির করা চাই ?

দেও। অন্য উপায় ত' আর কিছুই দেখি না—তবে একটা পথ আছে।

यष्ठ। कि, बना

দেও। কাজী সাহেঁবকে এক পত্র লেখা হউক, তাহার লোকজন আলিয়া বনদেনীকে বলপ্রকাশে হরণ করিয়া লইয়া যাউক। আমরা যেন মাধ্যাস্থলারে তাহাকে রাখিতে পারিলাম না,—তাহার পর দেখান হইতে নবাববাড়ী প্রেরণ করিলেই চলিবে। তবে কাজীকে এইটুকু বলিয়া দিলেই চলিবে যে, বনদেবীকে লইয়া গিয়াই যেন দেখানে না পাঠান হয়। পাঁচু সাতদিন কাজীবাড়ী রাখিয়া বনদেবীকে ব্যাইয়া স্থঝাইয়া শেকে পাঠাইয়া দিলেই ভাল হইবে। এখানে থাকিয়া বনদেবীকে যেরূপ অনভিমতি প্রকাশ করিতে দেখিতেছেন, সেখানে গেলে তভটা থাকিবে না। শৈহেতু এখানে কভকগুলি কেন্দ্রী আছে, তাহারা সর্ব্বদাই উহার মন ধারাণ করিয়া দেয়। আমার মতে এ পরামর্শ মন্দ্র নহে। সহজে—আমোদে-আফ্লাদে এ বিবাহ সম্পন্ন হইবে না।

যতুনাথ ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন, "কতি কি, তাহাই কর।"

দেওয়ানপী বাহির হইয়া গেলেন।

( ७ )

কুটিছর দশ্পতি যুগলের কথা হইতেছিল। পুরুষ বলিল. "বৈড় অন্যায় ইইয়া গেল, জানিয়া ভনিয়া কথাটা বনদেবীর কর্ণগোচর করান হইল নাণ কিন্তু কি করিব, সুযোগ মাত্র পাইলাম না।"

ঁল্লী। কেন, ভোমার এত কি মাথা ব্যধা পড়িয়াছে ?

পুরুষ। যিনি আমার বিপদের কাণ্ডারী, বাঁহার প্রসাদে আমি আজি সংসারে রহিয়াছি—বাঁহার দয়ার তৈামার জীবন পাইয়াছি, তাঁহার একটা ভয়ানক বিপদের কার্য্য সংঘটিত হইতে বসিয়াছে জানিয়া শুনিয়া আমি তাহার কোন একটা উপায় শ্বির করিতে পারিলাম নাঁ—ইহা কি কম ছঃধের কথা!

ে স্ত্রী। আমি তোমার কথা ত' বুঝিতে পারিলাম না, আমার ব্যায়রামের সময় বনদেবী কি ভোমাকে কিছু সাহায্য করিয়াছিলেন?

পুৰুষ। না, যিনি তোমার জীবন দিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনে ও বনদেবীর জীবনে এক স্তুত্তে গাঁথী।

ন্ত্রী। (সবিশ্বরে) থাঁহার দয়ায় আমি আবার তোমার চরণ সেবা করিয়া অপার আনন্দ অহুভব করিতেছি, তিনি কি অমিদার যত্ত্বাথ রায়ের জামাতা? তিনি কি বনদেবীর সামী? বনদেবীর কি বিবাহ হইয়াছে?

শুক্ষ। না, আমাদিগের বিপদ্কাণ্ডারী অমিদার-জামাতা নহেন, তিনি হংখীর সম্ভান—দেবতা! বনদেবীর বিবাহ হয় নাই; কিছু তিনি বনদেবীর প্রেমাকান্দী, বনদেবী তাঁহার প্রেমপাগদিনী। স্থতরাং বনদেবীর বিপদে তাঁহারও বিপদ।

· স্ত্রী। আহা, তাঁহার বেরপ গুণরাশি, তাহাতে 'তাঁহাকে পূলা করিতে, ভক্তি করিতে, বনদেবী কেন-স্বর্গের দেবীরও ইচ্ছা করে। তা তৃষি কেমন করিয়া জানিলে, বন্দেবী ও তিনি প্রশায়ক।

পুরুষ। যে রাত্রে ডিনি বৈছ আনিয়া দিয়া গেলেন, তাহার পর
দিবদ একগাছি বছম্লা অনস্ত আনিয়া আমাকে বলিলেন, 'এই
গাছি বন্ধক দিয়া কোথাঁও হইতে আমাকে কিছু টাকা আনিয়া
দিতে পার ?' পূর্বে রাত্রের কথা শ্বরণ করিয়া আমার কারে
লোমাঞ্চিত হইল, বলিলাম, "পাবি।" তিনি অনস্ত গাছটি
আমার হাতে দিলেন। আমি জিজ্ঞানা করিলাম, "এ কাহার
অনস্ত ?" অকপটি অকপট চিক্তে সমন্ত কথা আমায় বলিলেন।
আমি তাহা বন্ধক রাখিয়া তাহাকে একশত মূলা আনিয়া দিলাম,
তাহা হইতে বিংশতি গুলা আমায় দিয়া বলিলেন, 'ইহার বারা
ভোমার স্ত্রীর চিকিৎসা করাইও। তোমাকে কিছু দিবার জন্যই
উহা এখানে বন্ধক কদেওয়া হইল, নচেৎ গ্রামে গিয়া দিলেও
পারিত্রেম।' দে অনস্ত বনদেবীর! প্রণন্ধীর বিপদে প্রণন্ধিনীর
ক্রম্য ব্যাক্লিত হুইয়াছে—প্রণন্ধীর অর্থাভাবে প্রণন্ধিনীর
ক্রম্য ব্যাক্লিত হুইয়াছে, তাই নিজাক হইতে অলকার খুলিয়া দিয়াছেন,
ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

ত্রী। ক্লেখরের নিকট প্রার্থন। করি, তিনি খনদেবীর খামী হউন। বনদেবী তাঁহাকে খামীত্রে বর্মণ করিয়া অনস্ত শাস্তি লাভ কলন।

ষধন দম্পতি-যুগলে কথা হইতেতিল, তথন রাজি দি-প্রহর উত্তীর্ণ হুইয়া গিয়াছে। নিসাড়া নিঃশব্দ জগৎ খাঁ বাঁ রব করিতৈছে।

তাহারা কথোপকথন করিতে করিতে ভনিতে পাইল, নৈল

বনদেবী ২৮

নিস্তৰতা ভক্ক করিয়া অদ্বে বেণির মহ্ময়া কোলাইল ইইভেছে!
পুরুষ বলিল, "শুনিভে পাইতেছ, ঐ বুঝি বনদেবীকে হরণ করিতে
কাজী সৈন্তোরা আসিয়াছে! তুমি বস', আমি দেখিয়া আসি'
বলিয়া গৃহ ইইভে চুটয়া বাহিব হইয়া গেল।

যুবক সে স্থলে উপনীত হইয়া দেখে, কাজী-সৈন্যগণ ফিরিয়া याहेर. छट । वनत्मवी वन्मिनी इहेग्राट्यन ८ मिथा युवत्कत्र माथाग्र যেন শত বজ্ঞ পতিত হইল, চক্ষ্দিয়া প্রবল বেগে জলের ধারা বহিতে লাগিল। সে তথন শুভিত হইয়া পথের এক পারে দাঁড়াইয়া থাকিল। দেখিতে দেখিতে লোকজন সব চলিয়া গেল। শেখান আবার নিরবতা অবলম্বন করিল। তথনও যুবক সেইভাবে সেইস্থানে শাড়াইয়া বহিল। অদূরে বরুল গাছের ভাল হইতে একটা পেচক কর্মশকণ্ঠে বিক্বত স্ববে ডাকিতে লাগিল। শিবাগণ চীৎকার কবিয়া উঠিল। সে শব্দে যুক্ত চমকিল। চোথের क्रन मूहिशा धीव পानविटकर्भ गृहा जिम्र थ गमन क्रिट नाजिन। क्मिन याद्रेटिंदे तार्थ, পथभार्य এकि मर्वात्र-स्मारी यूवजी আলুলায়িত বেশে, মাটীতে পভিয়া লুটিয়া কাঁদিতেছে। দেখিয়া যুবকের প্রাণ শিহ্রিয়া উঠিল—মৃত্মধুবশ্বরে কহিল. 'আপনি কে ? নির্ভয়ে আমাব কথার উত্তর প্রদান করুন, আমি আপনাব ভূত্য বা সন্তান।" সে কথা যুবতীৰ কর্ণে পৌলছি। সে কাদিতে কাদিতে বলিল, "ওগে।, আমি বনদেনীৰ সনী इंड अंशिनी मदाङ्गा अत्या, आभात श्रिममधीतक नहे या ताने। আমার দ্বী যে আমাবই আশাদে নিশ্তিম্ভ ছিলু-নতুবা ভ' দে ইতিপুর্কেই আত্মহত্যা করিয়া মুসলমানের অত্যাঁচার হইতে অব্যাহিত পাইত। বল গো, কি উপায়ে আর একটি বার

সে মুখখানি দেখিতে পাই ! পামার কৌল হইতে বে সে লতিকাটকে ছিন্ন করিয়া লইয়া গিয়াছে ! সে প্রাণভেদী, কালা, হায় রে ! কেমন করিয়া ভূলিব ?"

যুবক বলিল, "না, স্থানীর হইখা কি করিবেন? এখন যদি ইক্তা হয়, নিকটেই এ দরিক্তের কুট্টির আছে, সেই স্থানে চলুন, প্রকৃতিস্থ হইয়া যাহা ভাল বিবেচনা হয় করিবেন।"

"চল" বলিয়া সরোজা উঠিয়া দীড়াইল। দীড়াইল, কিছ এক পাও অগ্রনর হইল না, আর কাঁদিলও না। নিংশক, নিষ্ণেক মূর্ত্তি—বড হির, বড় গঞ্জীর। যুবক একাগ্রচিত্তে নির্নিমেষ নয়নে দে মূর্ত্তি দেখিতে লাগিল। অনেককণ পরে সরোজা একটা নিশাস ছাড়িয়া বলিল, "আমায় একটা অস আনিয়া দিতে পরে শ"

যুবক বিশ্বয়াবিষ্ট্ৰ , হইরা বলিন, "অশ্ব কেন ? আপনি কি তাহাতে উঠিয়া কোঞাও যাইবেন ? আপনি কি অশ্বারোহণ-কৌশল ক্লবগত আছেন ?"

সরোজা বিলোল, কটাক্ষে চাহিয়া বলিল, ''হাঁ, আমি অংশ চড়িয়া বাইব, অখারোহণ করিতে আমি ও প্রিয়পথী ছুইজনেই জানি। মহাশয়! আমাদের এ কমনীয়-করতলে করালুদ্রম কপাণেরও ট্রিভান্ত অপমান হয় না। তবে কি বলিব, কর্ডার বোগে আমাদের নিজিভাবস্থায় আসিয়া স্থীকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। নতুবা শক্র রক্তে, সভীর রক্তে মাতৃভূমির চরণ ধৌত করিভাম।" বলিতে বলিতে যুবতীর কোধাবেগ বিশুপতর হইল। তখন সে ক্রমনীয় কুক্ম-কান্তি মহাভয়করীরপে পরিণত হইল। বে রূপ দিখিয়া যুবকের হুদ্রে কি একরপ ভাবের আবিভাব

## वनतेर्यी

হইল। গদগদকঠে কৃহিল, ''মা,' ও রূপ সংবণ কর, ওরুপে কৃষ্টি-স্থিতি প্রকাম হয়; মুসলমান ত কোন্ছার।'' সবোজ। অপ্রতিভ হইল—বেন লক্ষাবতী লভার গায়ে গোপনে কে হাত দিল।

সরোক্ষা কড়সড় হইয়া ট্রে'াক গিলিয়া বলিল, ''মহাশয়, বড় ছংখে—বড় শোকে কি বলিতে কি বলিয়াছি, কিছু মনে করিবেন না। একণে আমার প্রার্থিত অখটি কি আনিয়া দিজে গারিবেন ? আমি কাজীবাড়ীতে স্থাকে—উন্মূলিতা-লতাকে দেখিতে যাইব।''

্ৰ্যুবক উৎকৃষ্টিত হইয়া বলিলেন, "আমি অস কোথায় পাইব ? আমি নিতান্ত দ্বিক্ত।"

স্বোজা বলিল, "আমাদের অবশাশাশ আশ আগত আগতি বলি আনিয়া দিতে পারেন।"

युवक। व्रक्कशन मिरव रकन ?

"आमात निर्मंत अप आर्फ, এই निम्मंन नहेंगा शिवा अप त्रक्ति किरा त्रिया अप त्रक्ति किरा हिता है। आर्थि निर्मंत अर्थि छेट्ट किनिया त्राधियांक।" अटे विनया निर्माण अक्षेत्र अपूर्व कर किरा प्रक्र विनया निर्माण अक्षेत्र अपूर्व कर किरा प्रक्रिय विनय अप्या अप्रत्य वाका छेठिए वाथ रहेरछह ना! हमून, आधनादक आमात्र गृंदर, वाथिया आपि अप्रत्य आनिर्फ याहेरछह ।" निर्माण प्रक्रिय निर्मेण प्रक्रिया अप्रक्रिय व्यक्ति वाथिया अप्रक्रिय अप्रक्रिय विवास अप्रक्रिय अप्र

नरतामा विनन, "अक्षा शूक्रदत्र लाबाक ठाई। अहे

जनपात्रश्रति नहेशा माङ्गान स्टेरिज जामारक' मिनिक श्रक्रावर भागाक जानिश हिन।"

় যুবক বাজার হুইতে পোষাক আনিল। গরোজা ,সে পরিজ্ঞদ পরিল, মত্তকে উফীব দিল। 'যুবক বলিল, "আমার জ্ঞান হুইতেছে, এ সৈনিক্ত-বেশ অভ্যাচারীর বংশ বিনাশমূলক।"

সরোজার বিষ
্ণ মূর্ব হাসি ফুটল। সে হাসিয়া বলিল, ''এই আমার সহায় হউন, আমি যেন প্রিয়র্দখীকে উদ্ধার করিতে পারি। না পারি, তবুও যেন উভয়ে হাত ধরাধবি করিয়া আর্থাধর্মে থাকিয়া, আর্থাধর্মের পদতকে জীবন দান করিতে পারি। মহাশয়, এখন তবে চলিলাম—ভরসা করি, একদিন দেখা হইবে।'

ब्दक दनिन, दैं।, इब ७' अक्तिन त्मवा हहेरव।"

সহসা সে নৈশ-নিশুরতা তক করিয়া কোণা হইতে জলদগন্ধীর অন্ন উঠিল, 'হাঁ! একদিন দেখা হইবে। হিন্দু মুনলমানের
মহা সমরক্ষেত্রে একদিন দেখা হইবে।'' সচকিতে স্কলে সে
অবের প্রতি লক্ষ্য করিল! জ্যোৎসালোকে দেখিল, সতীশচন্দ্র
অশারোহণে! বীর পরিচ্ছদশরিধারী সতীশচন্দ্র তথার উপস্থিত
হইয়া বলিক্রের, ''সরোজা, পোড়ারমুখী, আয়—সুসলমান ক্ষরের
মরিতে বাবি ?''

সরোজা সে সময়ে সতীশচজের সমাগমে বড় অপ্রতিষ্ঠ হইল। প্রাণের ভিতর একটা বৈছাতিক ক্রিয়া সমাধা হইয়া গেল, বলিল, ' "মা'ব।"

"আয় তবে" বলিয়া নতাশচক্ত তীরবেগে অস চালিড়

করিলেন। স্রেজিও নিমের মধ্যে অবে উঠিয়া কুমারের অন্ত-সরণ করিল।

## (9)

নীল-নীরদ-খণ্ডবং অনস্তবিস্থৃত—অশ্লান্তবাহী কুমার নদ কলকল স্বরে হৃদয়ের কি এক স্থপ্পম গান গাহিতে গাহিতে ধীরতরক
বিক্লেপে—'কে জানে কোথায় বহিয়া চলিয়াছে। সেই গানে
মজিয়া, উর্মির পর উর্মি জড়াজড়ি করিতে করিতে তালে তালে
নাচিতেছে। তীরস্থ বৃক্ষ লতাগুলি অবাক হইয়া নিথর, নিশ্চল
—দাঁড়াইয়া তাহা দর্শন করিতেছে। শাখী-শিরে দলে দলে
জোনাকীপোকা জ্বলিতেছে, কুস্থম-বাস নৈশ-সমীরণে মিশিয়া
দিগন্তর ছুটতেছে।

অদ্বে প্রকাণ্ড শাশান। এই শাশানে—কৈ জানে কতদিন, কত বর্ষ ব্যাপিয়া কত শত স্থান্দর দেহের সমাধি হইয়া গিয়াছে। এই শাশানে—কত শ্বেহময়ী জননীর নয়ন-মণি পুত্র রয়, কত উয়ত চরিজের চরমাদর্শ পিতার দেহ, কত প্রণয়ীর হাদয় পিঞ্চরের পোষিত পক্ষিণী, কত সভীর হাদয়দেবতার কত্ লাত্বৎসল ভায়ের প্রাণের কুস্থমগুদ্ধ এই স্থানে—এই শাশানে আদিয়া ভাবিয়া দেব দেখি, তুমি কি ? যে উপাদানে ভোমার দেহ প্রতি, সেই উপাদানে ঐ প্রজ্ঞানিত চিতান্থিত শবের দেহও গঠিত ছিল। সেত' আজ পুড়িয়া এই শাশানে ভন্মরাশি হইল। ভাহার কত ঘল্লের দেহ ত' সালি আগুণের কোলে লকাইল.—তবে—তমি ? তুমিও ড' একদিন যাইবে! কেন্সতবে হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থপরতা প্রভৃতি লইয়া সংসারে বিচরণ কর ? কেন তবে মরণের পথে, তুঃখের পথে, বৈরাগ্যের পথে ইচ্ছা করিয়া যাও না? কেন মাত্र, সীমার পথে— अंशाबी द्वत পথে — পাপের পথে — আপন ইচ্ছায় যাও ? - যাহা চিত্রকাল তোমার নয়, তাহাকেই কেন প্রাণপণে আপনার ভাবঞ্ যাহা বিষ, তাহাকে আপন ইচ্ছায় স্ক্রা বলিয়া কেন চুম্বন কর ?—কেন ধন চাও, যশ চাও, সংসার চাও— কেন রিপু চরিতার্থ করিতে চাও ৮ এ সকল ক'দিনের বল ত' ৮ আজ আছে ত' কাল নাই ৷ একু নিমেষের জন্ম যাগ-তাহাকে লইয়াই কেন থাকিতে চাও ় যে বিপুত্'দিন দশদিন বই থাকে না, তার পরিচর্যার কেন ব্যুক্ত থাক ? ঐ যে অন্ধকার—গভীর হইতেও গম্ভীর-ঘন হইতেও ঘন ঐ যে অতলম্পর্শ সাগরের তায় শ্যেক, ছংখ-ত্ৰী যে শ্ৰশান !--আগুণ এবং কাঠ দিয়া মহা-নির্বাণের মহাপাঠ লিখিতেছে, উহার ভিতরে কি তা জান ? উহাই নবজীবনের আরম্ভ ় শাস্ত্রে কি লিখিতেছে ? "আগুণ-কালিতে ঐ মহ। বৈরাগ্যের শ্মশান"—শান্ত এই ! ধুলি-মাটীর থেলা ছাড়-অনন্ত জীবনপথে অগ্রসর হও। আলোক ত' সীমাকে দেখাইয়া দেয়—আসক্তি ত' ক্ষুদ্রেরই পরিচয় দেয়। 🗓 मकन नहेशा रैकन वित्रकान जुनित्व; ठाहिशा त्रथ, अक्षकात ! अभीत्मत्र काश्नी वत्न देवत्राशा-अनत्स्वतं क्रथहे तनथाहेय। तम्य । আক্রোক-স্নীম ব্যঞ্জক, অন্ধকার-অসীমব্যঞ্জক। আলোক-স্বাধীনতার লক্ষ্য-অন্ধকার অধীনতার পরিণাম। দ্বি-প্রহর গভীরা অন্ধ্রকার রজনী-মহাশানে মাস্থবের পরিণাম মহা-অকরে লিখিত হইতেছে—"অনন্ত"। অনন্ত-কি ? না মাছত

্যাহা ধারণা করিতে পারে থা। মরণ—কি ? না, মানুষ যাহা ব্ঝিতে পারে না। অনতে তুবাইবার জন্ত আলোকের ধারে অল্পকার, অনুষ্কের পথে লইবার জন্ত, জীবনের ধারে মরণ। অনস্তের তত্ত্ব শিথাইবার জন্ত, সংসারের কোলে শাশান। ভাই অহন্বারী-সংসার-আস্ক্তি-নিমগ্ন মান্ত্ব! তোমার পরিণাম 🗗 অনস্তের পথ—ঐ মরণ আর ঐ শ্বশান। ক্তুত হইয়া কি মাত্রষ চিরকালই কৃত্র থাকিবে ? না—তা নয়, অনস্তের শিশু অনস্তের পথ ধরিবেই ধরিবে । আগজি নয়- হথ নয়-- আলোক নয়- त्रीमा नश-किছूरे मास्ट्र्य लक्षा नय, लक्षा-अ अनुस्त । लक्षा যাহা,- মামুষ জানে না তাহাই! লকা—যার ভিতর মামুষ যাইতে চায় না তাহাই! কেন তবে মজিব? কেন আদক্তি বা সুথ, ধন বা যশ, আলোক বা দীমা, স্বাধীনতা বা নরক লইয়া বদিয়া থাকিব ৈ চাই না-হিছুই চাই না । সংসার যাক, মিলন যাক, আনন্দ যাক, শরীর যাক, কিছুই চাহিনা। আমার এক हेच्छा, जामि नात्राञ्चनाः इहेग्रा-ग्रानात्, त्कात्न मार्था दाविग्रा. অভয়ব্রত গ্রহণ করিয়। ঐ অনন্ত মরণকৈ স্পর্শ করিয়া ঢলিয়া পড়ি। আরও ইচ্ছা এই,—দামঞ্চ করিব। আলোকাধারের মাহাত্মা ব্রিব, সাধীনতা ও অধীনতার মর্ণভেদ করিব। আয় শ্রশান, আয় ছ:খ, আয় শোক, আয় মরণ, তবেঁ তোরা আয় —আমার কাছে আয়। ভেদাভেদ নাশ কর্, স্ত্রী পুত্রের আসক্তি নির্বাণ কর—আমি সংসারে থাকিলা তোকে চুম্বন করিয়া-মহা-'বৈরাগ্যের, মহাশাস্ত্রের মহত্তত বুঝি!

এই শ্বশানে বিদিয়া একটি য়বক মাতার দৈহ
ভক্ষকাবী
চিতার পানে চাহিয়া আছে। মধ্যে মধ্যে চক্ষ্ দিয়। নীরবে ছই

এক বিন্দু প্রতিপ্ত অশ্র গড়াইয়া পড়িংতিছে। দেখিতে দেখিতে
চিতার আগুণ নিবিয়া গেল। তথন ধীরে বীরে যুবক উঠিল।
যুবকের সদী কয়েকজনও তাহার নিকট গিয়া দাড়াইল। যুবক
চিতা হইতে মাতার অস্থি কুড়াইয়া লইয়া পূত-সলীলে
নিক্ষেণ করিল। সদীগণ শ্রশান-বৈরাগ্য হৃদয়ে স্ত-গুলীর
স্বরে "হরিবোল হরিবোল" ধ্বনি করিতে লাগিল।
যুবক কলসী প্রিয়া পৃত-সলিল আনিয়া চিতাঙ্গার ধুইয়া
ফেলিল।

क्रा माजात अर्द्धातिक क्रिया मुलामन कर्तनास्त्र युवक সঙ্গীগণ সহ নিকটম্থ লোকানে যাইবেন;—এমন সময় একটি ष्टः थिनी, তाहात हालय मत्रित প्रकृत-कमन, जीवरनत এक माछ অবলম্বন শিশুপুত্রের শব বক্ষে করিয়া আলুলায়িত কেশে হৃদয় ভেদী স্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে শ্বশানে উপস্থিত হইল। সে দুখা দেथिया यूत्रकत कक्रण क्रमस्य स्मानिक इहेल, हक्ष् कांत्रिया ज्ञान প্রবাহ ছুটিল। আর এক পদও অগ্রসর হইতে পারিল না। দে বিষাদিত। মূর্ত্তির অতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, কিন্তু কথা কহিতে পারিল সা। তথন সেই পুত্রশোকানল-দহ্মানা क्रमन भवाशना प्रश्विनी प्रभनी कां पिट कां पिट विक्र नां निम, "আমি কেমন করিয়াই বা কি করি, হা বিধাত:! এ স্থবৰ্ণ-কোরক আমি কেমন করিয়া জলে ফেলিয়া দিব? **৺**কেমন করিয়া কি ° করিব ! আমি ত' জানি না" বুলিয়া কুল-করচিছ্ল-মুকুল-শবকে ঋশানভূমে নামাইল। ° তারপর—শবের পার্বে লুটিয়া লুটিয়া কাঁদিতে नाशिन।

্য্বকের সঙ্গীগণ ভাষ্কিল, "ভুবন! আর দাড়াহয়া কি করিতেছ, এস :"

যুবককে পাঠক চিনিয়াছেন কি? যুবক আমাদিগের \*রিচিত ভূবনমোহন।

ভূবন বাটী আসিয়া মাতার ছিকিৎসা ও যথাসাধা সেবা-এশুশ্রমা করিয়াভিলেন, কিন্তু সে বুল্পদেহ-প্রবিষ্ট-ব্যাধি কিছুতেই উপশম হইল না। ক্রমে ব্যায়রামের ব্দিপ্রাপ্র হইয়া শরীর ক্ষীণ হইতে শীণতর হইল; জীর্ণ-বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নববন্ধ পরি-্ধানের তার বৃদ্ধার আত্মা জীর্ম দেহ পরিত্যাগ করিল। তথন ভুবন महाधिलम् श्रव रहेल। जुवरनत वाफ़ी रहेरक मानान श्राव पर 'ক্রোশ ব্যবধান--রাত্রি চারি দণ্ডের সময় মাতার মৃত্যু হইল। তথন কেমনে মশানে লইয়া যাইবে, কেমনে মাতার ঔর্জ-দেহিক কিয়া নিষ্পন্ন করিবে ইত্যাদি ভাবিয়া আঞুল হইল। পাড়ার মধ্যে লোক ভাকিতে হইবে, কিন্তু শবের নিকট কাহাকে রাথিয়। যাইবে ? শেষে প্রতিবাদিনী হরির মা বুঙী শবের নিকট ধনিল, ভুবন লোক ডাকিতে গেল। অরু সময়ে যে বড় আত্মী-মতা দেখাইত, এখন আর ভুবন তাহারও সাহাযা পাইল না। বিহ্নুরামচরণের বাড়ীযাইল, রামচরণ তথন গৃহে বসিয়া পুত্তক পাঠ করিতেছিল। ভুবন ডাকিল, "বন্ধু, বড়ী আছ?" বন্ধু উত্তর দিল। ভুবন বলিল, "আমার মায়ের মৃত্যু হইয়াছে, তোমাকে আমার দকে ঘাইতে •হইবে।" দে আমৃতা-কামৃতা করিয়া বলিল, "তাই ত'।" সেকথা শুনিয়া তাহার মাতা চটিয়া -আসিয়া বলিল, "ভূবন, ওত' যেতে পারিবে না? একে ছেলে মামুষ, তাহাতে আজ পাঁচ দিন হইল ওর মাথা ধরিয়াছিল, তা

এমন অবস্থায় কি কেহ মড়া ছোঁয়—গাঁ?" ভুবন সেধান হইতে
নিজ্ঞান্ত হইয়া রায়েদের বাড়ী যাইল। রায়েদের মতির সহিত
ভূবনের আত্মীয়তা ছিল, তাহাকে বলিলে সে বলিল, "যাইতে
আমার কিলুমাত্রও আপতা ছিল না, তবে কেহ কেহ অসুমান
করিতেছিল, এই মাদে আসার স্ত্রী গর্ভবতী হইবেন। সে স্থলে
আমার কিরণে যাওয়া ঘটিতে পারে ভাই?" ভূবন আরু
বাঙ্নিম্পত্তি না করিয়া সে দ্বান হইতেও ফিরিল। এইরপে
বাহার ঘাহার সহিত আত্মীয়তা বা বন্ধুত ছিল, সকলেরই নিকটে
যাইল, প্রায় সকল স্থানেই এক্রণ উত্তর পাইল। তথন
হতাশহদয়ে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া মাতার মৃত দেহের পার্থে
বিস্মা জাহ্বয় মধ্যে মন্তক রাখিয়া কাদিতে লাগিল। হরির
মা বড়ী পরের হুংধে তুঃথিত হয়, পরের চোকে জল দেখিলে
তাহার চোকে জল আইনে। ভূবনের কালা দেখিয়া সেও
কাদিল। শেষে বলিল, "ভূবন, লোক পেলে না ?"

कृतन। ना।

श्रित मा। उत् कि इ'ति १

ভূবন। কেউত এলেন না, আমি একা আর এ রাত্তে কি করিব ?

"তবে ত্মি বস, আমি দেখি।" বলিয়া ব্ড়ী উঠিয়া গেল এবং অনতিবিলমে ফিরিয়া আদিয়া বলিল, "আমার গলাজলের ছেলেকে ব'লে এলাম, তিনি পেয়াদা পাঠাইয়া দিলেন, লোক জুটবে এখন।"

ভূবন । এখন এলে হয়।

বুড়ী। তুমি গরীব। ছঃথ জানাইয়া, কাতরতা জানাইয়া

ভাক কেইই আদিবে না , ধ্যে ধনী, সে গালি দিয়া ভাকুক, পালে পার্লে দলে-দলে লোক আদিয়া জুটবে। তুমি ভাকিতে গিয়া ছিলে, কেই আদে নাই, তাহার পেয়াদা ভাকিতে গিয়াছে, এখনি লোক আদিবে, সেজক্ত তুমি আর ভেব না।

ভূবন ভাবিল—"হায় সংসার। ০ তোমাতে কেই কাতরের
রেশ্ব নাই কেন ? দীনের প্রতিপালক কেই হয় না কেন ? বিপদের :
উদ্ধার কর্ত্তা জুটে না কেন ? অত্যাচারীর হস্ত ইইতে অত্যাচারিতের রক্ষাক্র্তা মিলে না কেন—কেন সংসার তোমাতে এত
, বৈষম্যের হল !"

এই সময় শব শাশানে লইয়া যাইবার ক্লন্য কতকগুলি লোক আসিয়া ভ্বনের বাড়ী পৌছিল।, কেহ কেহ শব বাঁধিতে আরম্ভ করিল, কেহ ঔর্ধদেহিক কার্য্যোপযোগী দ্রবাদি গুছাইতে লাগিল। কেহ তামাকু খাইতে লাগিল, কেহ বক্তৃতা করিতে লাগিল, কেহ শব তীরস্থ করিয়া দোকানে গমনপুর্বক কোন্ কোন্ কোন্ উপাদেয় দ্রব্য ভক্ষণ করিবে, মনে মনে তাহার কল্পনা করিতে লাগিল। দেবিতে দেখিতে দকলের কার্য্যই প্রায় শেষ হইল, তখন শব লইয়া 'হরিবোল' দিয়া বাটীর বাহির হইল—ভ্রনেও দিন্দাং পশ্চাং গমন করিল। বুড়ী ছড়া দিয়া দেব বাড়ী পবিত্র করিল।

শব লইয়া গমন করিতে করিতে এক প্রান্তরে জ্যোৎস্নালোকে ভ্বন দেখিল, একথানি ছইঘেরা গকর গাড়ী, তাহার প্রধ্যে কাহারা আকুলী-ব্যাকুলী করিতেছে !ূ গাড়োয়ান বাহিরে দাড়াইয়া একজন ম্দলমান পাইকের নিকট বিনীতস্বদ্ধে নিজের দোব শীকার করিয়া ক্যা প্রার্থনা করতঃ গাড়িখানি ছাড়িয়া দিতে

বলিতেছে। পাইক কিছুতেই সীকৃত না হইগা অনবরত হিন্দি ঝাড়িতেছে, তাহাদিগকে বিপন্ন দেখিয়া ভূবন সঙ্গীণণকে বুলিল, "দেখ, দেখ, উহারা বড় বিপন্ন হইয়াছে।" সঙ্গীগণ হাসিয়া বন্ধিল, "তা আমাদের কি ?"

ভূবন। আহি। উহ্বাদিগের এখন বড় বিপদ। তোমরা দাঁড়াও, আমি উহাদিগকে মৃক্ত করিয়া দিয়া আসি।

সঙ্গী। কি আপদ্। পরের ঝগড়াঘরে আন কেন? চলী, আমরাযাই।

ভূবন। বিবেচনা কর, এই রাত্রে আমাদের যদি ঐরপ বিপদ হয়, তবে কিরূপ কট ও তঃথ হয়'।

দশী। আমাদের ত' আর হয় নি!

ভূবন। হ'য়েছে বৈ কি। একজনের কট হইলে সে কট কি সকলের হয় নাং তেঁমার আমার কট কি ভিন্নং

সঙ্গী। তৃমি কি পাইকের নিকট হইতে উহাদিগকে মৃক্ত করিতে পারিবে ? এত রাত্রে উহারা বাঙ্গলার নিকট দিয়া গাড়ী লইয়া যাইতেছিল, তাই পাইকে ধরিয়াছে। তোমার সাধ্য নাই যে উহাদিগকে মৃক্ত করিয়া দাও।

ভ্বন । .উহা দিগকে এখন কি করিবে ?

দলী। বীকালায় প্রিয়া রাধিবে, রাত্রি প্রভাতে কাজী সাহেবের নিকট লইয়া হাইবে—কাজী সাহেবের বিচারে উহা-দিশ্রুর যে দণ্ড হয়, তাহা জ্ঞান করিতে হইবে।

"হয় ত উহাদিগের মধ্যে স্ত্রীলোক আছে, আমি দেথিয়া আসি " এই কথা বলিয়া ভূবন একটা লগ্নী হাতে করিয়া তাহাদিগের নিকট ছুটিয়া গেলেন। শববাহক সঞ্চীগণ তাহাতে

# বনদেবী '

বিরক্ত হইয়া বলিল, ''ভাল পিগলের সঙ্গে এসেছি, নিজের মায়ের শব থাকিল, ওুগেল পরকে বিগদ মুক্ত করিতে।'' কেহ কেহ বা ভ্বনের উপর অন্ত প্রকারে রাগ ঝালাইল, শেষে সেই স্থানে শব নামাইয়া সকলে বসিল এবং ভামাকু সাজিয়া বাইতে লাগিল।

ভূবন গাড়ীর নিকটে পৌছিয়া জি্জাসা করিল, ''গাড়ী কোথাকার ?"

গাড়োয়'ন, ভত্রলোক দেখিয়া অনেক পরিমাণে আশান্বিত হইল। বলিল, "আঞ্জে রাজীবপুরের। মহাশয়, আমরা বিপদগ্রস্ত হইয়াছি।"

ভুবন। গাড়ীতে কাহারা ?

গাড়ো। রাজীবপুরের প্রসন্ধরায়ের কন্তা, আর তাঁহাদের বাড়ীর দাসী। যেতে যেতে রা'ত হ'দে পড়েছে। আমার আহামুখী, আমি পথ ভূলে বাঙ্গালার সন্মুথে এসে পড়েছি— এখন ভদ্রলোকের মেয়ে নিয়ে কি করি তার উপায় নাই।

ভূবন পাইককে মুদলমান জানিয়া মিন্তি করিয়া বলিলেন, "শেখ্জী! ভদ্রলোকের মেয়ে গাড়ীতে রুহিয়াছে, অমুগ্রহ করিয়া উহাদিগকে ছাড়িয়া দাও।"

পাইক গোঁপে তা দিয়া লাঠি নাড়িয়া বালন, 'ক্ষেম্ নেহ' ছোড়েগা উস্থো,—বদ্বৰ ্ত, বেতমিজ।''

ভূবন। এই গাড়োয়ান—বদ্বথ তু—বেতমিজ ধাই হউকু, গাড়ীর ভিতর ভদ্রলোকের মেয়ে আছে। শেথ জী! তোমার মেয়ের সলে তুমি যদি না থাক, আর ভাহার যদি পথিমধ্যে এইরুণ বিপদ হয়, তবে ভাবিয়া দেখ দেখি, কিরুপ কষ্ট ও ত্রংধের কথা! অতএব দয় কিরয়া উহাদিগকে ছাড়িয়া দাও।

শেষজ্ঞী। তোম্ কোন্ হো ? হম্ লোগোঁকে হকুম হৈ পাকাড়ে নেকো উস্কো।

ভূবন। একটি টাকা,ভোমাকে দিতেছি, উহাদিগকে ছাড়িয়া দাও। আলা ভোমার ভ্লাল করিবেন।

শেখ জী আরও ফ্লিয়া উঠিল, "নেহি নেহি, হম্ ছোড়ে-গো নেহি।"

ज्रन। इ'ढाका!

শেখজী। নেহি, তোম ঘর যাও।

ভুবন। পাঁচ টাকা ।

শেধ্জীর মন ক্রমেই গরম হইতেছিল, সে তথন হিন্দিতে
বক্তা আরম্ভ করিল'। সে ত্রেরাধ্য হিন্দিভাষা প্রকটন
করিয়া পাঠককে আর বিরক্ত করিলাম না, তাহার বাংলা
অহবাদ করিয়া দিলামু। শেখ্জী বলিল, "ছাড়িয়া দিবার
কমতা আমার নাই," বালালার ভিতর আমার মুনিব আছেন,
সেইস্থানে চল, তাঁহাের ইচ্ছা হয় ছাড়িয়া দিবেন, না হয় তাঁহার
যা ইচ্ছা তাই করিবেন।"

ভূবন ভাবিলেন, চাষার হাত হইতে নিছতি পাইলে, ভক্ত-লোকের নিকট কাকুতি-মিনতি করিলে অবশ্য ছাড়িয়া দিবেন। বিশ্রনেন, "চল।"

**(मथको । शाफ़ी नहेशा याहेटक हहेरव ।** 

প্রাফোর্যনি গরু জুড়িয়া গাড়ী লইয়া চলিল। ভূবন ও শেখ্জী পশ্চীৎ পশ্চাৎ চলিল। অভি অল্পকাল মধ্যেই গাড়ী বালালার নিকট পৌছিল। শেখ্জী আঁথালার ভিতর প্রবেশ করিয়া "বাবু বাবু" পরিয়া উচ্চৈম্বরে ডাকিল। রক্তিম-নয়নে স্থুলকায় বাবু উঠিয়া আদিল, বিলিল, "কিরে ?"

শেধজী। এতরাত্তে একথানা গাড়ী বাঙ্গালার সন্মুখ দিয়া যাইতেছিল, তাহাদিগকে ধরিয়া আনিয়াছি। মবরকের যাহা খুসি হয়, তাহাই করুন।"

গাড়োয়ান তথন গাড়ীথানি বাঙ্গালার রকের নিকট রাধিয়াছে, ভুবন তাহার নিকট দাঁড়াইয়া আছে।

ু বাবু একবার গাড়ীথানির প্রতি চাহিলেন, বলিলেন, "গাড়ীতে কি ? ওড় বোঝাই নাকি ?"

শেথ জী বৃঝিল, বাব্র এখনও নেশার আমল যায় নাই। বাবু সমস্ত রাত্তি বন্ধু-বান্ধব লইয়া মদ ধাইয়া এইমাত্ত তাহাতে অবসর লাভ করিয়াছেন, বন্ধুগণও চলিয়া গিয়াছে।

শেখ জী বলিল, "আজে না, মেয়ে মাত্রষ।"

বাবু আহলাদে আটখানা হইলেন, বলিলেন, "মেয়ে মাহ্য — মেয়ে মাহুয — বয়স কত ?"

উপযুক্ত ভৃত্য শেশ্জী বলিল, "বোধ হয় সতের আঠার—খুব স্ক্রী।"

বাবু নেশার ঘোরে সপ্তম-মর্গে উঠিয়াছেন ! ভাবিলেন,
"আমার জন্ম সার্থক।" তাহাকে সন্তাবণ করিয়া আনিতে নিজেই
ঘাইতেছিলেন, কিন্তু নেশার ঝোঁকে তাহা পারিলেন না—
কেদারার উপর বসিয়া পাইকের উপর হকুমু করিলেন, "লে আও
—লে আও—তোম্কো দিশ রপিয়া বথ্ শিদ্ মিলে গাঁ!"

প্রভূ-পরায়ণ ভূত্য বাব্র আজ্ঞামাত্রেই ছুটিয়া যাইত, কিন্ত

পথে সে ভ্রনের কথাবার্তা আর্ক ও ভারভিন্ধ আদি দেখিয়া ভ্রনকে নিভান্ত কাপুক্ষ বা ভীক্ষ ভাকেনাই। বিশেষতঃ অছ এ বাবুই সর্কেদর্বা নহেন। নবাব বাড়ী হইতে একজন প্রধান কর্মচারী বাঙ্গালায় আদিয়াছেন। তিনি অপর একটা কক্ষেনিদ্রিত আছেন। কাজেই সাত পাঁচ ভাবিয়া পাইক ধীরে ধীরে পাড়ীর কাছে গেল, ধীরর ধীরে বলিল, "মেয়েটিকে উঠিয়া বারুর নিকট ধাইতে হইবে "

অক্তদিন হইলে শেখজী ধরিয়া লইয়া যাইত। কির্ম্বদন্তী আছে, মধ্যে মধ্যে তাহারা এরপ পাশব্যক্রিয়া সম্পাদন করিত!

পাইকের নিকট ঐ কথা শুনিয়া গাড়োয়ানের তালু, জিহ্বা শুকাইল। দাসীর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, মেয়েটি কাঁদিয়া উঠিল।

বাঙ্গালার নিকট আসিয়া বাবুর ভাব ভঙ্গী দেখিয়া এতক্ষণ ভাল করিয়া ভ্বনের কথা ফুটে নাই, একটি কথা বলিতে গিয়া দশবার থামিয়া পড়িতেছিল; বাবুর পাশব-অভ্যানারে ও নির্দিয়বাক্যে হাদ্য ভেদ করিয়া কন্ধ উৎস ফুটিয়া বাহির হইল। চক্ষু আরক্তিম, মুখমগুল পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। স্থ-গুরু গঞ্জীর স্থরে বলিল, "থবরদার! কট্বাক্য প্রয়োগ করিও না—'ইব্রীস্থিবেনা।'

বাবু রক্ হইতে সে কথা শুনিলেন, বাঁকাচোরা কর্কশন্বরে বিশিলেন, ''তুমি কে শৃ''

ভূবন বিনীতখনে কহিলেন, আমি দানহীন পথিক—আমার প্রতি ক্লপা করিয়া এই গাড়ীখানি ছাড়িয়া দিন।"

वाव । शाजी वाक, शारकाशान वाक, व्यवसाय विटिक जामाध

দিয়া যাও— ও অংগর হুরী, আমার হৃদহবিহারিণী। ও আমার সংক্ষমদ থাবে।

ভূখনের চক্ষ্ প্রনিপ্ত — মুখমগুল আরক্তিম — আপাদমগুক ঈষৎ কম্পানা ! যেন একটা রুদ্ধ-প্রবাহ মহাবেগে তাহার সর্বান শরীর ভরশ্বাভ করিভেছে। তিনি বলিলেন, " মহাশয় ! আপনি ওরপ্ত কথা আর প্রয়োগ করিবেন না, আপনার ভাল হইবে না।"

বার। ও তোমার কে? তোমার স্তী? ভূবন। না, আমার মা।

বারু ১, বদ্দাত, তোর বরস ২৫ বংসর, আর তোর মা'র বয়স ১৭ বংসর! তবে আমি তোর বাপ।

ভূবনের মাথা ঘুরিয়া গেল, কি বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া গাডোয়ানকে কচিলেন, 'উঠাও গাড়ী।''

वाद कर्कन कर्छ कहिलन, "थवत्रमात वम्सान, कोँछिंशे एमनिव।"

একজন বৃদ্ধ পাইক সেই বকে ভইয়াছিল, সে ভইয়া-ভইয়া সমস্ত ভনিল। এরপ ব্যাপার প্রায় সে প্রভাইই দেখিয়া থাকে, কিন্তু আজ গতিক বড় ভাল নয় ভাবিয়া এবং 'আর একজন কর্তৃপক্ষ এখানে আছেন বলিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বড়বাবুর নিকটে গেল। তাঁহাকে ভাকিয়া সমস্ত নিবেদন করিল। ভিত্রি আসিয়া রক্ষলে উপস্থিত ইইলেন। জ্যোৎসালোকে ভ্রনকে দেখিয়া বলিলেন, "কি ভ্রন বাবু য়ে, ভাল আছেন ?"

ভক্ত্ৰে বিশির পড়িল। ভূবনের নিগীড়িত-জন্মে আশার

সঞ্চার হইল! বলিলেন, "আহজ হাঁ, আপনার আশীর্কাদে একরপ ভাল আছি।"

বাব্টী যত্নাথ রায়ের আত্মীয় এবং নবাঁব বাড়ীর এঁকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। কাঁধ্যব্যপদেশে কোথায় গিয়াছিলেন, অধিক রাত্রি হওয়ার বাঞ্চালায় রহিয়াছেন। ইতিপ্রের ভ্বনের সহিত পরিচয় ছিল। বাব্ বিশ্বলেন, "ভ্বন, উপরে এস।" তিনি এক্সান চৌকিতে বসিয়া আছেন, ভ্বনকেও তাহার উপর বসিতে বলিলেন। হুবন বলিলেন, "আমি চৌকিতে বসির্ব না, আমার অশৌচ। আজ মা'র মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার শব লইয়া মাশানে যাইতেছিলাম, পথিমধ্যে হহাদিগকৈ বিপদাক্রাঞ্চল দেখিয়া আসিয়াছি। ভজুরের ভকুম হইলে উহারা চলিয়া যায়।"

বাবু। তোমার মায়ের মৃত্যু সংবাদে অত্যন্ত ছু:খিত হইলাম। উহারা চলিয়া বাউক, বাধা নাই।

ভূবন আহলাদিত চিত্তে গাডোয়ানকে বলিলেন, ''তোমরা বিভি—আর কোন বাধা নাই।''

গাড়োয়ান 'গরু' জুড়িতে যাইতেছিল, যুবতী বলিল, ''ক্ষণেক অপেকা কর, উনি আস্তন !'

ভূবন বাব্টির নিকট বিদায় প্রার্থনা করিয়া বুলিলেন, "আদি তবে এখন খাঁই, পথে মা'র শব ও লোব জন রহিয়াছে।"

বাব্। হা, যাও। অর্থের অভাব আছে কি ?

ज्वन। जात्क ना, श्वारकत नमग्र जनावेन श्रेर्ज शास्त्र।

"আমাকে পত্র লিখিও, আমি কিছু পাঠাইয় দিব।" এই বলিয় বাঁকু একজন পাইককে শ্মশান পথ্যস্ত ভ্ৰনের সঙ্গে বাইতে আদেশ করিকেন। সে ভারটা পূর্ব-পাইকের উপরই পড়িল। সে ভাবিল, ভাল বিপদ, সেই সমীয় যদি পাঁচটা টাকা লইয়া ছাড়িয়া দিতাম, তবে ভাল হইত। সবই গেল, লাভের-মধ্যে এখন মড়ার সঙ্গে শাশানে যাইতে হইল। 'ভূবন বলিলেন, ''পাইককে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে না, গাড়ীর সঙ্গে থাক।''

বাবু। গাড়ীতে তোমার কে 🏻

ভূবন। আমার স্ব-সম্পর্কীয় কেই নহে। তবে বিপন্ন আমার পরমান্ত্রীয়।

वात्। ज्वन, जूमिरे यथार्थ मास्य ।

ূ ভূ। আমি হংখী। অর্থাভাবে হংখা নহি, পরের কট্ট লাঘব করিতে শারি না, পরের চোকের জল মৃছাইতে পারি না, এই হংথেই হংখী। এখন বিদায় হইলাম।

ভূবন রক হইতে নামিয়া গাড়োয়ানকে কহিলেন, "এই পাইককে সঙ্গে করিয়া তোমরা যাও, আমিও চর্লিলাম। গাড়োয়ান "যে আজা' বলিয়া গাড়ী জুড়িয়া দিল। পাইকও ভূবন সঙ্গে চলিলেন। ক্ষণিক যাইয়া ভূবন বলিলেন, "আমি এই পথে গৈলাম, তোমরা যাও।"

গাড়ীর মধ্য হইতে যুবতী বলিল, "গাড়ী রাশ্ল।" গাড়োয়ান 'গাঙ়ি রাখিল। যুবতী গাড়ীর পশ্চাৎ হইতে সমুখে আসিল, ভ্বনকে বলিল, "দেব, আপনার প্রকৃত পরিচয় বঁলুন, আপুনি কে ।"

ভুবন। আমি দীনহীন গরীব ব্রাহ্মণ।

যুবতী। আপনি নরবেশে স্বর্গের দেবতা—আমার গুরু, আপনার নাম কি ?

**ज्रन**। ज्रनत्भारन।

ষ্বতী। উপষ্ক নাম বটে । দেব। এরপ কামনা-রহিত হইয়া পরোপকার করিছে কোথায় শিথিয়াছেন? আপনি আমার গুরু। আমাকে উহা শিথাইবেন? আমি ও এওঁ শিথিবার অধি-কারিণী, আমি বিধবা।

"ভেদাভেদ জ্ঞান বিরহিত ইইয়া পরস্পর পরস্পরের সাহাধ্য করা ভিন্ন অঞ্চ ভাব দ্বদয় হইতে উন্মূলিত করাই মাহ্নযের ধর্মু। উহা শিথাইতে হয় না—শিথিতে হয়।" এই বলিয়া ত্বন চলিয়া গেলেন। গাড়োয়ান গাড়ী কুড়িয়া চলিল—পাইক সক্ষে গেল।

ভূবন সন্ধাগণসহ মিলিত হুইলেন। তাহারা ভূবনের উপরু
অনেক ধমক দিল, রাগও প্রকাশ করিল। ভূবন তাহাতে ক্রেক্ষেপও
করিলেন না, অন্তের একটু উপকার করিতে পারিয়াছেন, এই
তাহার মনে আপার আনন্দ। সে আনন্দের নিকট মাতৃশোক,
সন্ধাগণের তিরন্ধার সকলি ভাসিয়া গেল। পরে শব লইয়া
শাশানে গমন করিলেন। সেথানে ষথাশাস্ত্র মাতার উর্দ্ধনৈহিক
ক্রিলি সম্পাদন করণান্তর দোকানে যাইবেন, এমন সময়
সেই মৃতপ্ত্র-শোক-মৃত্মানা রমণীকে দেখিয়া চাহিয়া রহিলেন।
সন্ধাগণ ভাকিল। ভূবন বলিল, "দোকানে যাইয়া আপনারা

সঙ্গীগণ বড় বাগিল—বলিল, "তোমার মাকে গন্ধায় দিতে এসে ধাবার পয়সা ত' আমরা বাড়ী হ'তে আনিনি!" ভ্বন অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "টাকা আমি দিতেছি, কত লাগিবে বলুন।" সঙ্গীগণ বলিল, "দশ টাকার কমে হইবে না।" ভ্বন অমনি দশটি ঠাকী তাহাদিগের হাতে দিলেন—তাহারা চলিয়া গেল।

আহারাদি করুন, আমি একটু পরে আসিতেছি।"

ভ্বনের কারুণাময় প্রাহণ রমণীর সে শোকপ্রবাহ বড়ই বাজিতে লাগিল, সে আর সহ করিতে পারিল না। পুজ্রশোকাত্রী, রোরুত্যানা, আলুলায়িত-কেশা ধূল্যভিল্টিত রমণীর হাত ধরিয়া তুলিলেন। অনেক প্রকার প্রবোধ দিলেন, শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাগা! এতরাত্রে এই ভীষণ শর্মানে পুজ্রশোকানল বকে করিয়া পুজ্রের শব ফেলিতে তুমি একা আসিয়াছ; তোমার কি আর কেহ নাই ?"

রমণী আরও কাঁদিতে লাগিল। বলিল, ''ওগো! আমার আর কেই নাই, আমার এ জগুলে কেবল ঐ ছেলেটি ছিল, আমি এই প্রথমের মুখুযো বাড়ার দাসীপণা করিয়া উহাকে মাহ্য করিতেছিলাম। ওলাউঠা রোগে পুল্রটির মৃত্যু হইল, দংক্রামক রোগ বলিয়া আর হুংখিনীর সন্তান বলিয়া উহাকে ফেলিতে কেইই এলনা গো! এখন আমি কি করি—কেমন করিয়া কি করিতে হয়, তা'ত আমি জানি না!''

ভূবন কোঁচার কাপড়ে চক্ষ্র জল মৃছিয়া বলিলেন, "তাুম'। ইর হও, যাহা করিতে হয় আমি করিতেছি।"

ভূবন শবের সৎকার করিয়া জলে ফেলিয়া দিলেন। রমণী ভীৎকার করিয়া লুটিয়া-লুটিয়া কাঁদিতে লাগিলে। ভূবন তাহার হস্ত ধরিয়া তুলিয়া বিবিধ প্রকার সাস্থনা বাক্ত ছারা ব্ঝাইতে লাগিলেন। শেষে স্থান করাইয়া বলিলেন, "তুমি যে বাড়ীতে থাক, তাহা এথান হইতে কত দ্ব %

রমণী কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিল, "অধিক দূর ন্ছে।"

, ভূবন। তবে চল, আমি তোমায় সেধীনে রাধিয়া
আসি।

রমণী আর কোন কথা কছিল নাঁ—কাঁদিতে লাগিল। ভূবন ভাহার হস্ত ধরিয়া গ্রামাভিমূখে চলিলেন। শ্রামের মধ্যে বাইয়া ভূবন তাহাকে জিজ্ঞাসা ক্রিলেন, "তুমি যে বাড়ীতে থাক, তাহ। কোন দিকে ?"

সে বাড়ী নিকটে হওয়ায় রমণী কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল, ভ্রন ফিরিয়া আসিল। তথনও রাত্রি আছে। তথনও জাোৎসায় পৃথিবী ফুট-ফুট করিতেছে। তবে রাত্রিটা প্রায় শেষ হইয়া পড়িয়াছে, স্থ-মৃত্ শীতল-সমীর বহিতেছে, ফুটস্ত ফুল-রাশির গন্ধ চারিদিকে বহিতেছে। ভ্রন আপন মনে, উদ্ভান্ত হলয়ে আবার নদীতীর দিকে আসিতেইনে; এমন সময় দেখেন, এক বিকটাকার. বিস্তারবিহীন দৈর্ঘের মৃর্তি। ভ্রন বিস্মার্থিই হইয়া সে মৃত্তির পানে চাছিয়া থাকিলেন, ক্রমেই সে মৃত্তি নিকটে আসিল। দেখিলেন, এক জীর্ণ-শীর্ণ ক্রমানবিশিষ্ট প্রক্ষ। ভ্রন বলিলেন, "তুমি

পুরুষ। বাবা, তৈাঁমার জয় হউক, আমি ভিক্ক । আমাকে কিছু ভিক্ষা দাও।

ভূবন। এত রাত্তে ভিক্ক?

পুরুষ। বাবী, আঞ্চ তিন দিন-রাত্রি ভাত থাই নাই! গ্রামে মারি ভয়, কেহ ভিক্ষা দের না, আমারও ব্যায়রাম হইয়াছিল, তাই এত কৃশ হইয়া গিয়াছি! ঘরে ছেলে পুলে না থেতে পেয়ে মারা গেল। তাই রাত্রি থাকিতে উঠে গ্রামাস্তরে ঘাইতেছি, সকালে না পীছিলে ভিক্ষা পাওয়া যায় না।

ভ্বনের নিকট তথন আর একটি মাত টাকা ছিল, তাহা

ভাহাকে দিলেন। সে 'জয়-জঁয়কার হউক' বলিয়া ফিরিয়া বাড়ী গেল। 'ভূবন অপারু আনন্দ লাভ করিলেন।

ভূবনের হৃদয় বিমল করণায় পূর্ণ, নিঃয়ার্থ প্রেমের আধার। ভালবাসা ছড়াইয়া, করুণা বিলাইয়া তাঁহার সে করুণার, সে প্রেমের আর ক্ষয় না; ভৌপদীর বঙ্গের মত তিনি যত প্রেম ঢালেন, ততই তাহা আরও বৈগে উপলিয়া উঠে, আকাশের, মহাসমুদ্রের ভায় তাঁহার হৃদয়ে প্রেম-ভাগুর বেন অক্ষয়—অনস্থ! দান করিয়া বিতরণ করিয়া তাহা ফুরান য়ায় না। এ পর্যান্ত ভালবাসিয়া অত্যের কট দ্র করিয়া তাহার আশা মিটে নাই। তাহার ইছ্ছা—মত্যের সমস্ত ছঃখ মূছাইয়া ফেলেন, কিছু য়খন দেখেন, তাহাতে তিনি অক্ষম—তিনি জীবন দিলেও তাহাকে পূর্ণ স্থয়ী করিতে পারিবেন না, তিনি ত' অতি তৃহ্ছ, কত শত পুণ্যায়া মহায়া, অকাতরে আত্মদান করিয়াও মার্ম্বের পূর্ণস্থধ ফ্রিরাইতে পারেন নাই—তথনই ভূবনের বেন শান্তি চলিয়া য়ায়। অত্যের ছঃথে তিনি এত আত্মবিশ্বত হইয়া পড়েন্ যে, সে সম্ভ্রের স্থ জ্গু একটি জলবিয়ের মত মিলাইয়া য়ায়।

( )

খেত, নীল, নির্মাল মেথের উপর অন্তগমনোন্থ চাদের আধথানি মৃথ স্থা ফুটিতেছে—তবু রূপ্ ধরে না। লজ্জাবতী যুবতীর মত আধ-ঘোমটার ভিতর হইতে সে রূপ উছলিয়া পড়িতেছে। সেই অন্ট-রূপজ্যোতিতে স্থামকের, প্রান্তর প্লাবিত

হইয়াছে, দিগন্তর-দীমা হারাইয়া গিয়া আকাশ পৃথিবী এক হইয়া গিয়াছে, দগন্তর-দীম—অদীমে গিয়া মিশিয়াছে, ভাবের দৌশর্ঘ্যে বিশ্ব ছবিয়া পড়িয়াছে। কিছু যে দিকে জ্যোৎসার এত রূপের ছড়াছড়ি, প্রাণত্তলা হাদির উচ্ছাদ, দে দিকে ভ্রনের দৃষ্টি নাই। তাঁহার দৃষ্টি অন্ত দিকে, তাঁহার দৃষ্টি নদীর উপর। এখানে আর জ্যোৎসার পূর্ণ বিকশিত সৌন্দর্য্য ঘটে নাই, উভয় তীরের কুক্ষাবলীর ছায়া পড়িয়া ছই দিক হইতে নদীর জ্যোৎসালোক এখানে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। এখানে আলোক অন্ধ্বারে মিশিয়া নদীর জলে গ্রহণ লাগিয়াছে, ছায়া আলোকের অপূর্ব্ব মিলন চলিয়াছে—তাহা দেখিতে দেখিতে ভ্রনের মনে হইতেছে—

"এ পৃথিবীতে সকল বিষয়েই সারা দিন নাই। বুঝি এইরপ আলোক-অন্ধানের গ্রহণ লাগে। যেখানে আলোক, সেইখানেই বুঝি অন্ধানার। যেখানে হথ, সেইখানেই বুঝি ছংখ জড়িত।

ক্রুট্রিন্থেইলে আর একটিকে বুঝি সঙ্গে সঙ্গেই ধরিতেই হইবে।

নদীর এই উপক্ল—সারীদিন বুকে আধার ধরিয়া আছে, একটু আলোক পাইবার জন্ম কতই না উহার আক্ল বাসনা! কিন্তু এত চাহে বলিয়াই বুঝি আলোক উহার দিকে ফিরিয়া চাহিতে পারে না। 'বুয়াচিতভাবে সমস্ত বিশ্বন্ধাওকে আলোকত করিয়া এই দীনহীন ক্র উপক্লকে ভিক্ষা দিতে গেলেই বুঝি উহার ধনভাণ্ডার ফ্রাইয়া যায়—আলোকের আলোকত লোপ পাইয়া যায়। যে আলোক ছিল, সে ছায়া হইয়া পড়ে। উপক্লের অন্ধার ঘ্রাইবে কি, লে অন্ধার আরও গভীর করিয়া তুলে। এই বুঝি প্রকৃতির নিয়ম।—আলোক চাহিলেই আধার আসে! স্থ চাহিলেই ছুংখ আসে!"

জ্যোৎসা-ধোত নিশীথের স্বপ্নের মত বিভাষিত, সে ঘুমন্ত প্রাহিত প্রোজ্যিনীর পানে চাহিয়া ভ্বন বুঝিতে পারিলেন, যেখানে আলোক-আঁধার এক হইয়া গিয়াছে, বেখানে স্বধ ছঃখ সব সমান, যেখানে স্বধে আকাজ্জা নাই, ছঃখে বিরাপ নাই, সেইখানেই শান্তি বিরাজমান। এই আলোক-আঁধারের খাতস্ত্রাহীনতাই প্রকৃত স্বায়ী আলোক, স্বথ-ছঃখের সাম্যভাবই প্রকৃত স্বাগ, তা'ছাড়া আর সংসারে স্বথ নাই।

সহসা ভ্বনের চিস্তাভক হইল, সেই নির্জ্জন অপরিচিত 'ভটিনীভটে অধ্বস্টু-চন্দ্রের মলিন জ্যোৎস্নালোকে দেখিলেন, ছুইটি বেগবান অথে ছুইজন সৈনিক নৈশগন্তীরতা ভক্ত করিয়া

> 'লুমান্নে গুমান্নে আর, দেধ্রে কে লয়ে গেল প্রতিমা সোণার। নিশীথে নিস্তার কোলে, ছিলি গুয়ে সবে ভূলে, পেলিনে দেখিতে চুরি অর্ণ-প্রতিমার, দেধ্রে নরন মেলি, দেধ্ একবার।"

গাহিতে-গাহিতে নিমেষ মধ্যে চলিয়া গেঁল । সেই গানের প্রজ্জনিত তরলভার মধ্য হইতে শোকের—উদ্যমের নিরবগুর্তীত ভাবরাশি ফ্টিয়া উঠিতে শাগিল—ভূবন বিশ্বিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

এই সময় একজন সন্মাসী ভূবনের নিকট আসিয়া, দাঁড়াইলেন। , তাঁহার বেশ-ভ্বা সাধারণ সন্মাসীর মত নহে! সন্মাসীর ক্যায় তাঁহার দেহ অনাবরিত নহে, এক শিথিল অকাবরণে গলদেশ

হইতে পাদ পৰ্যান্ত আচ্ছাদিত, - খলে ক্লাক বা অন্ত কিছুৱই মালা নাই, মুথমণ্ডল ভম্ম কিম্বা চন্দন-চর্চ্চিত নুহে ; পৃষ্ঠলম্বিত কেশ-জটা ও আবক্ষবিস্তৃত শ্মশ্ররাশি মাত্র। তাঁহার ও এবর্ণ-অসামান্ত জ্যোতিসম্পন্ন প্রশাস্ত গজীর সহাস্ত মুখের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। ভূবন চমকিয়া তাঁহার পানে চাহিয়া রহিলেন। নীহারমণ্ডিত মহান্ পর্বতশিখরে চন্দ্রকিরণের ন্যায় ঈষং মৃত্হাস্তে আপনার বিমল প্রশাস্ত মুধমণ্ডল উজ্জল করিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, "দেই वीत-ए प्र्वलात तकक, त्मरे भूक्य-ए ष्मशास्त्र भशास, त्मरे মহাত্মা—যে অত্যাচার-নিবারক, ভাহার আর সন্দেহ নাই। আইস, আমরা আলিখন করি, আজি ইইতে তুমি আমার শিষ্য-শ্রেণীভুক্ত হইলে। সন্ন্যাসী স্নেহভরে ভূবনকে আলিঙ্গন করিলেন। সে স্পর্ণ কি পবিত্র, কি স্থঞ্জনক, তাহাতে যেন ভ্বনের মোহ হঠাৎ • দূরে গেল, দিব্যচক্ষ্ খুলিয়া দিল—কি এক দিব্যস্থতি মনের মধ্যে হঠাৎ জাগিয়া উঠিল। ্রস্থাপুরুবের পবিত্রমূর্ত্তি তিনি আজীবন দেখিয়া আসিতেছেন; কতবার নিস্তর গভার রঙ্গনীতে, ছঃখতাপে অবর-অব হইয়া যথন চারিদিক শ্ন্য দেখিয়াছেন, তথন ঐ মহাপুরুষ অমৃতময় বাক্যে যেন তাহাকে সান্ত্রা দিয়াছেন, কতবার—যথন মোহের ছলনায় অশান্তির তরক্ষয় স্রোতে পড়িয়া আপনাকে হার্যাইয়া ফেলিয়া-ছেন, তখন যেন ঐ দিব্যমৃতি দেখা দিয়া তাঁহাকে হাত ধরিয়া তুলিয়াছেন, জাগ্রতে স্বপনে, স্বথে হঃথে ঐ এক মৃর্তি—ঐ এক দিব্য ছবি কতবার—কতবার যেন তাঁহার চোথের সমুখে ভাসিয়া বেঙাইয়াছে ।

সয়াসী তেমনি সহাস্যুথে বলিলেন, "ভূবন! তোমাকে

উপযুক্ত জানিয়া শিশুশেণীভূকি করিলাম, তুমি আমার নিকট বর প্রার্থনা কর, তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই লও।"

শ্রুবন অভিবাদনপূর্ব্ধক বিনীতবচনে বলিলেন, "দেব, ষধন বর লইতে অমুমতি পাইয়াছি, তথন লইব। অন্ত কিছু আমি, চাহি না, সামাকে এই বর দিন—আমার জ্ঞান ইইয়া এই এক আকাজ্ঞা আমার প্রাণের মধ্যে জার্মিয়া, আছে। অন্তের কট দেখিলে যথন আকুলহাদয়ে তাহা উপশম করিতে ব্যাগ্র হই—কেন প্রভু, তাহাতে সাফল্য হইতে পারি না ? আমি আর কিছু চাহি না। আমাকে এই বর দিন, যেন অপরের কট লাঘব করিতে আমি সক্ষম হই।'

রোমাঞ্চিত শরীরে সন্মাসী প্রাণ ভরিয়া ভ্বনকে আর একবার আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, 'বংস, ভোমার অভিলাব পূর্ণ
হইবে। ভোমার প্রেমের অনস্তধারে পাপী তাপী স্থাতিল
হইবে। কিন্তু একেবারেই কোন কর্মে স্থাদ্ধি হওয়া যায় না।
আত্মপর অবিচ্ছেদ করিয়া ভালবাসিতে আরম্ভ কর, ক্রেই ক্রেই
ভালবাসার পরিমাণ বাড়াইতে থাক, ক্রমে য়্রান অভ্যাসে-অভ্যাসে
বিনা চেষ্টায় এই ভালবাসা অবারিত বেগে অহর্নিশ স্বতঃ
উ্রংসারিত হইবে, যখন এই ক্ষ্ম হদয়ে বিশ্ববদ্যাগুর্যাপ্রী অনস্ত
প্রেমকে ধরিতে পারিবে—য়খন ভালবাসায় ক্রিন্মাত্রও স্বার্থ
থাকিবেনা, তখনই স্থানিক হইবে—এখন নহে। যাও বংস, গৃহে
গিয়া ইহার সাধনা কর।"

আনন্দের উচ্ছাদে ভ্বনের হাদয় ফীত হইয়া উঠিল। তিনি এত আনন্দ বৃঝি কথনও অহভব করেন নাই। ভ্বন ক্লিও-কঠে বিশ্বিলন, "আপনার আশ্রম কোথায়" সন্মাসী। আমার আশ্রমের নির্দিষ্ট কোন স্থান নাই। আমি সর্ব্বেছই থাকি।

ভূবন। ' কোথায় দেখা পাইব ? ' সন্ত্যাসী। যদি প্রয়োজন হয়, দেখা পাইবে।

"একটি কথা জিজ্ঞানা করিব। আপনার আদিবার মূহুর্ত্তেক পূর্বেবে ঘ ঘু'টি অখারোহী দৈনিক কি একটি গান গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল, উহারা কে? এই বলিয়া ভূবন সন্ন্যাসীর মূথের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন, "সে গান আমি শুনিয়াছি, সে প্রাণভেদী গান ভূমি শুনিয়াছ?"

ভূবন। শুনিয়াজি, কিন্তু সকল বুঝিতে পারি নাই এইটুকু
আমার মনে আছে.—

''নিশীথে নিজার কোঁলে, ছিলি গুরে সব ভূলে, •ধেলিনে দেশিতে চুরি স্বর্ণ প্রতিমার!

দ্মাদী অতি স্থির কটাকে ত্বনের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, দৈবটুকু শুনিয়াছ, মনে আছে — ঐ টুকুই উহার প্রকৃত কথা। দৈনিক্ষয়কে তুমি জান। একজন জমিদার বহু বানুর ভাতা সতীশ্চন্দ্র, অপর স্বোজা। একণে আমি চলিলাম।"

দেখিতে দেখিতে একথানি ছায়ার মত সন্মাসীর সে দেবমূর্ত্তি দিগন্তের কোক্তে যেন মিলাইয়া গেল।

পাঠককে জানান উচিত যে, বনদেবী হরণ ও ভ্রনের এই সকল কার্য্য এক রাত্রেরই কথা।

সন্নাসী চলিয়া গেলে ভ্বন মন্ত্রমুগ্রের ক্রায় হইলেন। ভাবিতে লাগিলেন্ট এ কি ! অ কোন্ দেবতা আমায় কিন্তুপে ছলনা করিয়া গেলেন ! সতীক্তর ও সরোজা সৈনিকবেশে কোথায় চলিয়াছে ! কি গান গাহিল !—"নিশীপে নিজার কোলে, ছিলি ভয়ে সব ভূলে, পেলিনে দেখিতে চুরি স্বর্ণ প্রতিমার।" কে চুরি করিল ? কি চুঁরি করিল? ভাবিতে ভাবিতে সেখানে বসিয়া পড়িলেন, আত্মবিশ্বতির ঘোরে পড়িয়া চিস্তা করিতে লাগিলেন।

### ( a )

রজনী ভোর হইয়া গিয়াছে, চারিদিকে পাখী সকল কলরব केंद्रिए<u>ज</u>ि — পূর্বাকাশে ত'রুণ অরুণ-কিরণ ঝক্মক্ করিতেছে। ভবনমোহন এখনও দেইভাবে সেই ঘাটের ধারে বসিয়া আছেন. নিশার শিশির তাঁহার মন্তকের উপর, গাত্তের উপর পড়িয়া ক্ষুত্র কুত্র মুক্তাগুলির মত দেখাইতেছে। পাণীর কলরবে, মাছুষের কোলাহলে, সুর্যোর কিরণে একবার তাঁহার চমক হইল, চকু উন্মিলীত করিয়া চাহিয়া দেখিলেন, ভোর হইয়া গিয়াছে। গ্রীমের কুলাক্নাগণ ঘাটে স্থান করিতে আসিতেত্তে, স্থান করিতেতে. বছবিধ গল্পের অবতারণা সমালোচনা ও উপসংহার করিতেছে। ভূবন দীর্ঘনিশাস পরিত্যাগ করিয়া অক্টুড়োবে বলিলেন. "নিশীথে নিদ্রার কোলে, ছিলি শুয়ে সব ভূলে, পেলিনে দেখিতে চুরি মর্ণ প্রতিমার।" কে চুরি করিল? কাহাকে চুরি করিল? খাৰ্ণ প্ৰতিমা—কে ণু জাঁহার মন্তক ঘুরিয়া গেল, প্ৰাণের ভিতর আঁধার হইয়া উঠিল-মুতুলরে বলিলেন, "সতীশচক্র দৈনিকবেশে। ভিনি বীরপুরুষ, জমিদারের ভাই, আবশুকমতে যুদ্ধের বর্প দৈনিক্ हहेशाहिन। नताका-कून-ननना। त्र त्कन १-- हमात्रत्भ त्कन

সে সৈনিক সাজিয়াছে? সে কেন গাছিল, ''পেলিনে দেখিতে চুরি স্বর্ণ প্রতিমার।'' এ প্রতিমা কি ? এ চোর কে ? বোধ হয়, এ চোর স্বয়ং কাজী সাহেব, এ স্বর্ণ প্রতিমা—বনদেবী। ফিছ চুরি করিবে কেন! মছনাথ স্বয়ংই ত' কঞাদান করিতে সম্মত আছেন। যদিই কোন উদ্দেশ্য থাকে, যদিই বনদেবীকে চুরি করিয়া থাকে, তবে কি ছুইবে ? বনদেবী ত' নবাবকে বিবাহ করিতে, হিল্পুর্ণ্ম ত্যাগ করিতে পারিবে না, তবে কি হুইবে ? তাহার কি উদ্ধার হুইবে না ? কে উদ্ধার করিবে ?

মনে হইল, কে রক্ষপুর হইতে সীতাসতীর উদ্ধার করিয়াছিল ? কে জয়স্তথের হস্ত হইতে দ্রৌপদীকৈ নিষ্কৃতি দিয়াছিল ? কেন রাবণকুল ধ্বংস হইল ? কেন দুর্য্যোধন সবংশে মজিল ?

ভূবন যে দিকে মনশ্চক্ষ্ ফিরান, সেইদিকেই দেখিতে পান, 
অনস্ত যাতনার বিকটছায়া! ত্র্কলের প্রতি সবলের অত্যাচার,
বলহীনা রমণীর প্রতি বল প্রয়োগ — ধর্মের মূলে কুঠারাঘাত।

শৃ। লোক—ভূলোক—বিশ্বলোক মনে পড়িল। মধ্মুর, নরক, ত্রিপুর, মহিষাস্থর, মধুইকিটভ, কালকেয়, তুর্গা, বক, হিড়ম্ব কনে পড়িল। ভাহাদিগকে, কে মারিল ? ভাহারা কেন মরিল ? কেনই বা হইল, কেনই বা মুরিল!

শেষে মনে জ্বির হইল, তাহাদিগকে দেবতা ধ্বংদ' করিয়াছেন,
—দেবতা অর্থে ধর্ম।\*

<sup>\*</sup> দেবদেবীর একটা সাধারণ জীর্থ জামি এই বুঝি বে, কর্ম্মলপ্রাদ শক্তির দেবদেবী। একজন জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন,—Every thought of man upon being evolved passes in the inner world and there coalese ing with an elimental becomes an active entity এই active

তথন ভ্বনের মনমধ্যে কুর্লালচক্রের ন্যায় কি একটা ঘুরিয়া উঠিল। তাহাতে মুস্তক ঘ্রিল, দেহ ঘুরিল, প্রাণ মন সবই ঘুরিয়া গেল। 'তিনি চক্ষু মুক্তিত করিলেন। মুক্তিত নয়নের অন্ধকাররাশির মধ্যে ভ্বন দেখিলেন—স্বর্ণাক্ষরে খোদিত রহিয়াছে—

### ধর্মবিস্তার

আৰু

#### একতা।

 বুঝিলেন, ধর্মের বিয়ুল ঙ্যোতিতে সকল অন্ধকার মোচন করিবে।

ভ্বন ইহা বুঝিবামাত্র মোহারত পাগলের ভাষ হইলেন।
এ আলোক, এ স্বর্গীয় আলোকে কে করে দ্বির থাকিতে পারিয়াছে? এ আলোকে ভ্বন বাহ্বাফোটন করিয়া বলিলেন, "এই
বাহ! ইহাতে কি জোর নাই? ইহা কি কেবল ভোজন গ্রাদ্র
ভূলিবার জন্ম বহিয়া বেড়াই? কাহার মৃতির তরবারি এত দৃঢ়?
কে বন্দুকে এমন লক্ষা করিতে পারে? কে এমন উদ্দীপনারাগিণীর স্থ্যপুর ঝান্ধারে জগত মাতাইতে পারে? আমার কি
শরীরে সামর্থ নাই? আমি কি রণকৌশল ভানি না?"

সহসা যেন ভূবনের মন্তকোপরি শত শত অশনি নিপতিত হইল। আশা ভরদা, উল্লয়—সকল যেন অনম্ভ সমুদ্রের অনস্ত

entityরাই দেবদেবী। শক্তি ছুইভাগে বিভক্ত হুইতে পারে, দৃষ্টপক্তি এবং অদৃষ্টপক্তি। অদৃষ্টপক্তিই দেবশক্তি। Forces in the astral Light— অব্যং সক্ষমতীয় শক্তিরই নাম দেবতা।

বারি রাশিতে বিলীন প্রাপ্ত হইল। চক্ষু দিয়া প্রবল বেগে জল বাছির হইল, হাদর মাঝারে সে আলোক ধ্রেন একথানি গাঢ় কালিমামর মেঘে ঢাকিয়া ফেলিল, বলিলেন, কাজামি এ কি ভাবিতেছি, আমি ত ক্সুত্র, আমি ত এ সংসার-সম্ভের একটু বালুকাকণা, আমীর এত দুর্প—ধিক !' আরও বলিলেন, ''আমি এইমাত্র না গুরুর নিকট নিকাম ধর্মের শিকা লইলাম ? আমি না জগং সংসারকে ভালবাসিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম ?—ধিক ।"

ভূবন আবার জাস্থ্য মধ্যে মন্তক রাখিয়া একাগ্রমনে পরমেশ্বরে চিত্ত সমর্পণ করিলেন। অনন্ত, অব্যয়, নিগুণ, নিখিলাধার, জগদীজ, সর্বাকার্য্যের ফলদীতা, সর্বাদ্ষ্টের নিয়ন্তা হৈ, তাহাব শুদ্ধ জ্যোতি, অনন্ত প্রকৃতি ধ্যান করিতে লাগিলেন।

ঘাটে তথন অনেক স্ত্রাঁলোক আসিয়া জুটিয়াছে। সকলে ভুবনকে দেখিয়া নান্যরূপ কথা কহিতেছে। কেহ বলিতেছে, "ওলো, এ দেখ, একট পুন্দর ভেলে বদে কাঁদিতেছে।"

🕶 🗝 ২য় রমণী। না ভাই, ও পাগল !

ত্য রমণী। তাই ত, ওর বুঝি কে মরেছে।

8র্থ রমণী। ঠিকু কথা, ও সেদিন আমাদের বাড়ীর নিকট দিয়া কতকগুলা ছেড়া নেক্ডা, গোটা গাছের ভাল হাতে করে নাতে নাতে-শাহ্ছিল।

ধ্য রমণী। হা, হা, ও ভারি পাগল, ঐ দেখ্ চুপ ক'রে ব'লে আছে, হয়ত এখনি টুঠে টিল মেরে দেবে এখন। ও লোককে মড় মারে। ওকে দেখুলে ভাই আমার বড় ভয় করে।

৬৯ রুমণী। হা, তদদিন রায়েদের ছেলেকে বড় মেরেছিল ব'লে রায়ঠাকুর যে ওকে মেরেছিল ভাই, ভাব তেও কট হয়। ণম রমণী। না, ও কাকেও মারে না। থাসা গান গায়। দেখবি, ভাকব ?

ন রমণীগণ দ্বিরসিদ্ধান্ত করিলেন, ভুবন পাগল এবং তাঁহারা যে ভুবনকে বিশেষরূপে চেনেন, সে বিষয়ে আর কাহারও সন্দেহ থাকিল না। যথন সপ্তমা বলিলেন, "ও কাহাকেও মারে না, ও বেশ গান গাইতে জানে, উহাকে ডাক্ব ?" সেই সময় ঘাটে একটি সপ্তদশবর্ষীয়া যুবতী এক দাসী সমভিব্যাহারে আদিল। তাহাকে দেখিয়া সপ্তমা বলিলেন, "কি বিরাজ, কবে এলি, ভাল ছিলি ত ? পাগল দেখ্বি ? ঐ দেখ, ও বেশ গান গাইতে জানে, শুন্বি ? ওকে ডাক্ব ?"

যুবতী ভূবনের দিকে চাহিল। অনেককণ একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, বলিল, "ডাক দেখি ?''

সপ্তমা রমণী গর্ঝিতভাবে ডাকিলেন, "ও গদাধর, একটা গান গা'না, তোকে একটা পয়সা দিব।"

**क् उ**ंखत मिरव ?

ষষ্ঠা রমণী তথন সপ্তমাকে বলিলেন, "এই বুঝি তুই ওকে চিনিস? ওর নাম না রামচরণ, আমি ওকে খুব চিনি, ভাকিব— ও রামচরণ?"

কে রামচরণ ! কে কথা কহিবে ?

পঞ্মা বলিল, "তুইও চিনিস্না। আমি ওকে চিনি, তবে ডাকিতে ভয় হয়—ও বড় মারে,"

চতুর্থা বলিল, "ওর নামটা কি আমার মনে নাই, বলে দাও, আমি ডাক্ছি।"

পঞ্মা একটু হাসিয়া বলিলেন, "ওরে আর চিনিস্না,

সেদিন আমাদের বাড়ীতে ভাত খেছে গেট; ওর নাম বুনো।"

চতুর্থা বড় বিপদে পড়িল, বুনো ত' নাম বলিল, এখন সে ডাকে কি বলু। বুনো কথাটা ত ভাল নহে, কি জ্ঞানি পাগল মাহ্ব শেষে রাগ করিবে। বিশেষতঃ পঞ্চমা, উহার প্রহার ক্ষমতা বিষয়ে যেরপ অকাট্য প্রমাণ দিতেছেন, তাহাতে তাহার প্রহার শক্তির বিষয়ে আর অণুমাত্রও সন্দেহ থাকিতে পারে না। সে অনেক ভাবিয়া চিস্তিয়া বুনোর একটা ভাল শব্দ গড়িয়া লইল, "বন!"

त्रमणीशालत दकानाहाल जूरानत धान जानिया शिवाहिन, কিন্তু তিনি আর ভাবেন নাই যে, রমণীগণ তাঁহাকেই পাগল বলিয়া অভিহিত করিতেছে। অথবা সে কথায় তিনি আদৌ মনসংযোগ করেন নাই !. তবে সে কথার কতক কতক ভগ্নাংশ-ক্লপে তাঁহার কর্ণে পৌছিতেছিল, কিন্তু তিনি তথনও চিস্তামগ্ন। তাঁহার প্রাণের মধ্যে কত শত চিস্তা কিলিবিলি করিভেছিল, তাঁহার জীবন শানিত হইতেছিল। আমাদের সকলেরই এমন সময় উপস্থিত হয়, গ্ৰন এক মুহুর্ত্তের মধ্যে সমস্ত জীবন শাসিত হয়। ভূবনের তাহাই হইতেছিল। ভূবন যে কোথায় বিদয়া কি চিন্তা করিতেছিলেন, তাহা তাহার ভাবিবার ক্ষমতা তথন ছিল না। যতক্ষণ তিনি জগদীশবের শাস্তরণ ভাবিতেছিলেন, ততক্ষণ তাঁহার হৃদয়ে শাস্তি ছিল, লোক-কোলাহলে যেই মাত্র সেই স্থান হুইতে চ্যুত্ত হইয়াছেন, সেই মাত্ৰই স্থতিৰূপ শত শত বৃশ্চিক "আসিয়া তাঁহার হৃদয়ে দংশন করিতে আরম্ভ করিল। সেই বনদেবীর ম্থবানি, সেই অনস্ত প্রেম, সেই বদয়তালা নিঃস্বার্থ ভালবাশী, সেই দথ-স্থানের শেষ বিদায়—এমন সময় রমণী ভাকিল, "বন!" বনদেবীকে কেহ কেহ "বন" বলিয়া ভাকিত। তিনি কি ভাবিয়া—বৃঝি আমার বনদেবী আসিয়াছে ভাবিয়া চাহিয়া দেখিলেন। সেটা মোহের ঘোরে!

বিরজা দে মুখ দেখিয়া অবাক হইল। অনেককণ দ্বির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া পার্যন্থ দাসীর প্রতি চাহিল, সে বলিল, "হা, তিনিই।"

বিরজা ছুটিয়া গিয়া জ্বনের পদপ্রাক্তে লুটিয়া পড়িল, বলিল, "দেব, এ অবস্থায় এখানে কেন ? অমন করিয়া কাঁদিতেছেন কেনি? আপনার সহিত আর কেহ নাই কেন ? দেব-হৃদয়ে—পুণাময় হৃদয়ে—কষ্ট কেন ?"

বিরজাকে পাঠক চিনিয়াছেন ? এ দে পাইক আক্রান্ত।
গাড়ীমধ্যস্থা যুবতী, রাজীবপুরের প্রসন্ধ রায়ের কল্পা। ব্যথানে
ভ্রন বিদিয়া আছেন, ইহারই নাম রাজীবপুরে। রাজীবপুরের
পার্যেই শাশান, প্রায় এক নাইল দ্বেক অবস্থিত। বাঙ্গালার
নিকট হইতে শাশানে ঘাইতে একটা জানা মেঠো পথ আছে,
ভ্রন দেই পথে গিরাছিলেন। পরে সেই পুরুষ্ণাকাত্রা রমণীকে
গ্রামে রাথিতে ভ্রন গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিষ্মা, পরে এই ঘাটে
আদিয়া বিদিয়াছেন, স্তরাং শাশান এখান হইতে প্রায় অর্ধক্রোশ
দ্বে পড়িয়াছে।

বিরজা তাঁহার নিকটে গিয়া ঐরপীভাবে কথা কহিলে, তাঁহার মোহ অপনোদিত হইয়া গেল। তথন ভ্বন ব্ঝিতে পারিলেন যে, তিনি এক অপরিচিত ঘাটের ধারে বসিয়া রহিয়াছেন। যুবতীকে ঐরপ ব্যাকুলতাম্মী কথা কহিতে শুনিয়া, তিনি তাহার ম্থের দিকে চাহিলেন, কিন্তু চিনিতে পারিলেন না। স্থান ত'
কার বিরজাকে দেখে নাই, বিরজা গাড়ীর মধ্য হইতে কথা
কহিয়াছিল, ভ্বন বাহির হইতে উত্তর দিয়াছিল—কিন্তু বিরজা
জ্যোৎসালোকে, লঠনের আলোকে, ভ্বনকে চিনিয়াছিল।
বিরজার কথার প্রত্যন্তরে ভ্বন বলিলেন "আমি ত তোমাকে
চিনিতে পারিলাম না!"

বিরজা বিনীত বচনে কহিল, "আমি আপনার শিষা।— বিরজা! আমি কাল রাত্রে আপনার নিকট নিষ্কাম ধর্মের দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছি, আপনি কাল আয়াদিগুকে বাঙ্গালার পশুর হস্তু, হইতে রক্ষা করিয়াছেন—আপনি আমার গুরু, আমি কাপনার শিষ্যা। দেব, জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, আপনি এ অবস্থায় এখানে কেন ?"

জান্ত্রম মধ্য হইতে মৃত্তকোজ্বলন করিয়া ভ্বন যখন বিরক্ষার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন, তখন রমণীগণ অবাক হইয়া দোখিল, যাহাকে তাহার্য অভ্যন্ত পোগল ইলিয়া দ্বির করিয়াছিলেন, সে স্থার যুবক। তাহার উন্নত ললাট, পূর্ণায়তন নয়নে উদার ভাব, জ্যোতিঃপূর্ণ মুখকান্তি তেজস্বী—অথচ তেজ অনুরাগে অতি কোমলভাবে দীপ্ত। প্রশন্ত বক্ষল স্থাঠন, বলিষ্ঠ দেহ যেন শত শত মুবলীব আশ্রেষ-নিকেতন।

তথন রমণীগণ স্থর ফিরাইলেন। যিনি প্রথম বলিয়াছিলেন, 'ও পাগল' তিনি এখন বলিজেন, "ও রাজপুত্র। দেখছিস্না, রাজার-গড়ন ?

বিনি উহার প্রহার ভয়ে অত্যন্ত ভীতা ছিলেন, তিনি বলি-লেন "দূর, ও মুনিঠাকুর।" ষিদ্ধি রাজপুত্র বলিলেন, তিনি তাঁহার প্রস্তাব অবগুনীর রাখিবার জন্ম ভারী হুইটা প্রমাণ খাড়া করিলেন। প্রথম প্রমাণ নির্দ্ধা পুনঃ পুনঃ বলিতেছে, আপনি একা কেন? রাজার ছেলেনা হ'লে কিছু আর নৈত্যসামস্ত সকে থাকে না।

যিনি ম্নিঠাকুর বলিয়া অভিহিত, করিয়াছেন, তিনিও অভি অল্প সময়ের মধ্যে প্রতিবাদ ও যুক্তি ধারা অপরাপর প্রমাণ আন্ত বলিয়া নির্দেশ করিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, "রূপ কি আর বাজার ঘরে ভিন্ন হয় না; আমার মেজছেলের ও হ'তেও রূপ ছিল, ম'রে গেল তা কি কোর্বো। আর সৈশ্য সামস্ত যে উহার সঙ্গে ছিল, তাহার প্রমাণাভাব। বিশেষতঃ উহার পরিচ্ছদ নিতান্ত দরিভের খায়। আর রাজপুত্র হ'লে বিরজার সঙ্গে উহার পরিচয় হইবে কি প্রকারে ?"

যিনি রাজপুত্র বলিয়াছেন, তিনি আবার প্রমাণ জ্ট্রাইলেন, বলিলেন—রাজপুত্র না হইলে কি বালালা হইতে বিরজাকে মুক্ত করিতে পারিত? এ সকল লোকে কি রালালার নিকটে বেঁতে পারে?" বালালার নামে তথন চতু:পার্মের প্রামের লোক কম্পমান ছিল। আর বিরজার সহিত পরিচ্যেরও একটা প্রমাণ দেখাইলেন, বলিলেন, "রাজপুত্র হউন, নবাহপুত্র হউন, ফুন্সরী যুবতী রমণী গরীব হইলেও তাহার সহিত পরিচ্যের প্রমাণাভাব হয় না।"

তথন আর ত্'চারটি রমণী রাজপুত্র সমর্থনকারিণীর পক্ষাব-লখন করিলেন—বলিলেন, তাইত ম্নিঠাকুর হইলে উহার মাধায় জড়াভার, পরণে বাঘছাল, গায়ে বিভূতি ভূষিত হইত অতএব ও নিশ্চয়ই রাজপুত্র। কেন না এক মুনিঠাকুর, আর না হয় রাজা- রাজড়া হ'লে বার্দালা হ'তে মুক্ত করিতে পারে, তা স্থানিঠাকুর এইবার সম্পূর্ণ প্রমাণাভাব, স্থতরাং ও রাজপুত্র।

রমণীগণ যখন ভ্বন সম্বন্ধে এইরপ বিচারের তৃম্লান্দোর্ণন, বাদ প্রতিবাদ ও যুক্তি প্রমাণ দেখাইতেছিলেন, সেই সময় এক-দল দিপাহী লাল-পাগ্ডী মাথায় বাঁধিয়া ঢাল শড়কী সইয়া সেই দিকে আসিতে লাগিল।

ভূবন তথনও সেই ভাবে সেই স্থানে বসিয়া বিরন্ধার সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন।

সিপাহীর দল ক্রমেই ভ্বনের নিকটবর্তী হইতে লাগিল। ভ্বন রাজপুত্র বলিয়া যিনি তর্ক করিতেছিলেন, তিনি তথন সাহন্বারে বলিলেন, "ঐ দেখুলি—ও রাজার পুত্র, ঐ ওর সৈঞাদি আসিতেছে।" আর আর রমণীগণু অবাক হইল, মুহুর্ত্তমধ্যে বিরজার চরিত্র সম্বর্জে মনে মনে অনেক দোষারোপ করিল। কেই কেই বা তাহাকে ভাগ্যবতী বলিয়া ভাবিল।

সিপাহীর দল ভূবনের নিকট দিয়া ধাইতে ধাইতে একজন বলিল, "ওরে ভাইয়া, ভাকুহো।"

অপর। কিয়াঃ

व्यथम। बन्मान्।

दि-সি। आधीरहा আক্বর। পাকাড়তো হো।

তৃইজন সিপাহী ছুটিয়া আসিয়া ভ্বনকে ধরিল। ভ্বন তাহা-দিগের স্পর্শে বড় বিষণ্ণ হইলেন, সভয়ে চাহিয়া দেখিলেন যে, প্রায় চল্লিশ জন সিপাহী, চারিজন অখারোহী ফৌজ! ভ্বন জিজ্ঞাসা ক্লরিলৈন, "আমাকে কেন ধর? আমি কি করিয়াছি, কোথায় যাইতে হইবে?" निश्मेशै विनन, "टाम् वर्गमान्।"
जुवन। कि वर्मारामी कविनाम १

দিপাহীরা বলিল, "কাফের বদ্মাস্, চল্।" একজন সিপাহী ভ্বনকে ধাকা মারিয়া ফেলিয়া দিল। আর একজন তাহাকে ত্ই চারিটা লাথি মারিল। একজন ভ্বনকে বাঁধিতে লাগিল, আর একজন বিরজাকে ধরিতে গেল। সে চীংকার করিতে করিতে উদ্ধাসে পলায়ন করিল। যে রমণীগণ সমালোচনায় ব্যস্ত ছিলেন, তাঁহারা দল ভালিয়া ছুটিয়া-ছুটিয়া কে কোথায় চলিয়া গেলেন। সিপাহীরা ভূবনকে, মারিতে মারিতে লইয়া চলিল। সেক্লেক্সারও অনেক বলী ছিল।

## ( >0 )

সতীশ্চন্দ্র ও সরোজা সাত্রের মধ্যে সেই নিশাশেষেই প্রবেশ করিলেন। তথন সাত্র নিস্তরে, নিংশকে রহিয়াছে। বন-দেবীকে আনিয়া সৈত্যগণ স্ব স্থানে গমন প্রতঃ নিশ্রায় অভি-ভূত হইয়াছে। কাজী সাহেবের বাড়ীও নিগুর,—নিংশক। কচিৎ ছই একটা কুরুর ডাকিয়া উঠিতেছে, কচিৎ ছই একটা প্রহরীর সাড়া শক্ষ পাওয়া যাইতেছে।

সভীশ্বস্ত্র ও সরোজা গ্রামের মধ্যৈ প্রবেশ করিয়া কোথায় বাইবেন, কি করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় একজন প্রহরী সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। চক্রালোকে তাঁছাদিপকে দেখিয়া বলিল, "কাহারা ও?"

मञीमञ्च भृष्शश्चीत श्वरत वनिर्मत, "हिन्तू।"

প্রহরী। দৈনিকবেশে, এ রাত্তে কোপা যাও ?

সতীশ। চোর ধরিতে।

व्यक्ती। दक कात ?

সতীশ। কাজী সাহেব।

थश्त्री। कि চूति केतिलन?

সতীশ্চন্দ্র সদর্পে কহিলেন, "হিন্দু-কুল-ললনা। আমরা তাহার মন্তকচ্ছেদন করিতে আদিয়াছি।

প্রহরীগণ বহস্ত বৃঝিল। কাজী সাংহেবের ছকুম ছিল, আঞ্
যদি কোন বিপক্ষিন্দু, গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করে, তবে ভাইাকে
ফটকে পুরিয়া রাখিও। • সেই জন্তই প্রহরীগণ দল বাঁধিয়া
বেড়াইতেছিল, ভাহারা বলিল, "ক্রাফের—বদথত্—সাবধান।
আন্মরা কাজী সাহেবের গোলাম, আমাদের সন্মুধে ভাঁহাকে গালি
দিন্! এখনি ভোদের মাথা লইব।"

সতীশের প্রজ্ঞান্ত কোধানলে মৃতাছতি পড়িল। তিনি উন্মন্ত প্রায় হইলেন, দৃঢ় করে করাল-তরবারি ধরিয়া প্রহরীদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং নিমেষ মধ্যে তাহাদিগকে যমসদনে প্রেরণ করিলেন। 'বসেই সময় আর একদল প্রহরী আসিয়া জ্টিল, স্তীশচক্রের কোধানলে মুহুর্ত্ত মধ্যে তাহারাও ভস্মীভূত হইয়া গেল। একজন অবশিষ্ট ছিল—সে ছুটিয়া গিয়া তাহাদিগের সেনাপতিকে সংবাদ দিল। 'সেনাপতি মহাশয় ঘুইজন বিজ্ঞাহী তানিয়া অতি অল্প সংখাক সৈনাপতি মহাশয় ঘুইজন বিজ্ঞাহী তানিয়া অতি অল্প সংখাক সৈনাপতি একজনকে কাজীর নিকট মধ্যেই ধ্বংস্ক হইয়া গেল। সেনাপতি একজনকে কাজীর নিকট

সংবাদ দিতে পাঠাইদেন, সে ফিরিয়া না আসিতেই তিনি সভীশের আছাতে ভবধাম পরিত্যাগ করিদেন। সে স্থান মুসলমান শৃত্য হইল।

তথন সরোজা বলিল, "এখন কি করিবেন ?

সতীশ বলিলেন, "কি আর করিব ? কাজী সৈত্ত আহক।"
সরোজা। তাহাদের সহিত গোলা, গুলী, কামান, বন্দ্ক
আসিবে, তাহার সন্মুখে কেমন করিয়া টিকিবেন?

সভীশ। নাহয় মরিব।

্রসরোজা। তা হ'লে বনদিবীর উদ্ধার হইবে না।

সতীশ চিস্তাযুক্ত হইলেন, বলিলেন, "আমি বাঁচিয়া থাকিলেই কি তাহার উদ্ধার হইবে?"

সরোজা কি ভাবিল—শেষে বলিল, "আপনি শীঘ্র চলিয়া যান, বিলম্ব করিলে যাইতে পারিবেন নাব ঐ শুমুন, ফৌজ সকল কোলাহল করিতেছে।"

সতীশ্চন্দ্র সবিশ্বয়ে কহিলেন, "তুমি ধা'বে না ?"

मद्राक्ष। ना, व्यापनि नीख यान।

সতীশ্রম ক্ষণিক কি ভাবিলেন, শেষে অপকে তীরবেগে চালাইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

সরোজা তাড়াতাড়ি অব হইতে অবতরণ করিয়া অব ছাড়িয়া দিল। মন্তকের উকীয়, গায়ের পরিচ্ছদ সকল পরিত্যাগ করতঃ পূর্ব্বপরিহিত শাড়ী ভাল করিয়া পরিধান করিয়া একটা বনের মধ্যে প্রবেশ করিল।

কাজী সাহেব শীজই সসৈজে সেধানে উপস্থিত হইয়া দোধলেন, বিজ্ঞোহীয়া প্লায়ন করিয়াছে। তথন কয়েকদণ্ স্বাহোহী ও পদাতিক সিপাহীদের—্বিজ্ঞোহী ধরিতে চারিদিকে প্রেরণ ক্রুরিলেন।

ওদিকে নহবত্থানায় ললিতরাগিনীর তান উঠিল। সকলে জানিল-বাত্তি পোহাইল।

যে সকল সিপাহী বিজ্ঞোহী ধরিতে গিয়াছিল, ভাষাদেরই একদল গিয়া ভুবনকে ধরিয়া আনিয়াছে।

বেমন একদল ভ্বনকে ধরিয়া আনিয়াছে, ঐরপ প্রত্যেক দলই বছতর নিরপরাধী ব্যক্তিকে ধরিয়া বাঁধিয়া আনিয়া বিচারার্থ কাজীর নিকট হাজির করিতে লাগিল। কিন্তু আসল বিজ্ঞোহী সতীশ ও সরোজাকে কেহ দেখিতেও পশর নাই। যে সকল নিরপ-রাধী হিন্দু, শ্যা হইতে ভোরে উঠিয়াছিল, যাহারা সকাল-সকাল ক্ষিকার্য্য করিতে মাঠে যাইতেছিল, যে সকল মৎস্যজীবিগণ নদীতে মৎস্য ধরিতেছিল, যে সকল ভিক্ষক ভিক্ষায় যাইতেছিল, যাহারা অসন্দির্ঘটিতে রাজ দরবারে যাইতেছিল, সিপাহীরা তাহাদিগকেই দলে-দলে পালে-পালে বাঁধিয়া আনিয়াছে। কাজী সাহেবের হকুমে তাহাদিগকে ফটকে বন্দী করা হইল।

## ( 22 )

षि-প্রহরের রোদ ঝাঁ-ঝা করিতেছে। রোজের উত্তাপে মাটী ভয়ানক উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। গাছ, পালা, লভা, পাতা সব যেনু মাগুন! পাথীগুলি গাছের পাতার মধ্যে লুকাইয়া রহিয়াছে। প্রথম মবির করে ফুলগুলি শুকাইয়া পড়িয়াছে—কেবল

## **ৰ**নদেবী

সরোবরে নলিনী বুন্দরী প্রকৃটি র্জ হইয়া স্ব্যাপানে চাহিয়া আছে। টপ্লা-নবীশ ভোম্রা তার নিকট গিয়া হুই একটা টপ্পা গাইতে আত্মন্ত করিয়াছে, রবির গভীর-প্রণয়জ্ঞা নলিনী সে হাল্কাভাব ভাল না বাসিয়া মাথা নাড়িল। ভোমুরা তথন অভ গান ধরিল, নলিনী ত'হাতেও মাথা নাড়িল। ভোমুরা যে গার্ন গাহিতে যায়, নলিনী তাহাতেই মাথা নাড়ে। ভোমুরা বাহারে আর তেমন কড়ামিঠে লাগাইতে পারিল না, তাহার বেহাগে কড়িমধ্যম ফুটিল না, ইমনগুলা কডিমধ্যমের জালায় ঘ্যানোর-ঘ্যানোর করিয়া উঠিল। এইরপে ভোম্রার কোন গানই নলিনীর পছন্দ হইল ন<del>া , ে</del>সে তথন ভিতিবিরক্ত'ইইযা<sup>ঁ</sup> ভেঁা করিয়া উড়িয়া চলিয়া গেল। এই দ্বি-প্রহরের সময় সরোজা একটা অবত্থ তকতলে বসিয়া মন্তকের যন্ত্রাবন্ধ চুলের বেণী খুলিয়া তাহাতে খুলা মাধাইয়া চুল-গুলি আলু-থালু করিয়া ফেলিল। পরিংধয় মূল্যবান্ শাড়ী পবিত্যাগ করিয়া একখানি জীর্ণ বন্ত্র পরিধান করিল। গাতা-বশিষ্ট অলহার দূরে নিকেপ করিল। শেষে উঠিয়া দাঁড়াইয়া উর্ননেত্রে যুক্তকরে মনে মনে দুর্গার দশভুজামূর্ত্তি জাঁকিয়া প্রণাম कतिया विनन, "मा १ मीत-इ:थशतिनी, अनाय-भानिनी ! आमि যেন প্রিয়স্থীকে উদ্ধার করিতে পারি। ুত্র্কলের সহায়, বিপত্নের বন্ধু, মা ! — তুমি আমার সহায় হও 🍅 বলিয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল।

যাইতে যাইতে পথিমধ্যে রসকলিকাটা কালো-কালো বর্ণের এক বৈষ্ণবীর সহিত সাক্ষাং হইল। বৈষ্ণবী, ছংখিনী স্থন্দরী মেয়েটি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি 'কোথায় 'থাবে গা? ভোমার নাম কি, তোমরা কি জাতি?" সরোজা বলিল, "আমার নক্স রজিনী। আমরা সদেগাপ। কোথাও দাসীপণা করিয়া জীবিকানির্বাহ করিব বলিয়া এই গ্রামে আসিয়াছি, আমার কেহ নাই।''

रिवक्षवी। ज्ञिकि विधव। ?

मद्राका ि है।।

देवश्वती। काष्ट्री-वांड़ी थाकिटज शात ?

সরোজা। তা, আমি ত' দাসীপণা করিতে এসেছি, যেখানে , সেখানে হ'লেই হ'ল।

বৈষ্ণবী। তা যদি স্বীকার কর, তবে আজই ঠিক ক'রে দিতে পারি, তাঁদের একটি হিন্দু দাসীর প্রয়োজন হইয়াছে।

সরোজা। কেন, হিন্দুদাসী কি হইবে ?

বৈষ্ণবী। তা তৃমি শোন নি ? ম্র্লিবাবানের নবাব, সোদপুরের জমিনারের মেরেকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছেন, জমিনার
মহাশ্রেরও তাহাই ইক্টা। কিন্তু গ্রামের লোক, দেশের লোক,
তাঁর ভাইদ্রের এবং মেরের সকলেরই অমতু, সকলেই এ বিবাহ
দিতে তাঁহাকে পুন: পুন: নিষেদ করায় তিনি কান্ত্রীর সহিত
যোগ করিয়া কান্ত্রী-সৈক্ত লইয়া গিয়া তাঁহার মেরেকে পাঠাইয়া
দিয়াছেন। এখন লোকের নিকট তিনি বলিতে পারিবেন,
আমি আর কি-কুরিব, জোর করিয়া লইয়া গেল। যাহা হউক,
সে মেরে বলিতেছে, আমি কখনই হিন্দু হইমা মুসলমানে আজ্মসমর্পণ করিব না। সে মুসলমানের হাতের জল থায় না। বোধ
হয় জমিনার মহাশয় কান্ত্রীকে বলিয়া দিয়াছেন, এক সপ্তাহ
আপনাভের বাজীতে রাথিয়া উহার মত হইলে মুর্লিনীবাদে
পাঠাইও। তাই এক সপ্তাহ দে মেয়ে যাহা বলিবে—তাহাকে

#### বনদেবী

আয়ত্ব করিবার জন্ম এক সপ্তাহ তাহাই করিতে হইবে। সে মুসলমানের ছোয়া জল ধাইবেনা, কাজেই হিন্দাসীর প্রয়োজন।

প্রক্রিনী। তা এমন বোকা মেয়েও ত কোপাও দেখিনি, নবাবকে বিবাহ করিতে অসাধ !

বৈঞ্বী। তাই ত' বাছা! এখন তুমি পাকিজে পারিবে ?

রঙ্গিনী। পারিব না কেন?

বৈষ্ণবী। কত মাহিনা নিবে?

রক্সনী। মাহিনা কি করিব ? ভাত-কাপড় পেলেই হ'ল।

বৈষ্ণবীর ঠোঁটে হাসি ফুটিল, মুখে আহলাদের চিহ্ন দেখা দিল। র্সে তৃথন মনের ভিতর ভাগ্নি একটা স্থবিধান্তনক ভাবনা ভাবিয়া লইল, বলিল, "তা এক পয়সাও নিবে না ?"

রজিনী। কিছুনা। লইয়াকি করিব?

বৈক্ষরী। তা বেশ বেশ, তবে আমার সহিত আমার বাড়ী এস, তারপর কাজী-বাড়ী নিয়ে যাব অথন।

রঞ্জিনী মাহিনা কইবে না শুনিয়া বৈষ্ণুবী তাহাকে বিজয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিবে, এজন্য বড় আহলাদিত হইল, রঞ্জিনীও বুঝি বৈষ্ণুবীর খারা শীদ্র কাজ সম্পন্ন করিয়া লইবে বিবেচনায় বেতন চায় নাই, রঞ্জিনীর আসল রঙ্গ, স্থাসিদ্ধ করিবার ইচ্ছাই তাহাই।

### ( >< )

কাজীপুত্র রহিম-সার তৃইটি বিবাহ হইয়াছে। জ্যেষ্ঠার
নাম জোবেদী ও কনিষ্ঠার নাম রোসেনারা। রোসেনারা
ফুলরী, জোবেদী কালো, অঞান্য অকসোষ্ঠব মন্দ নহে। তবে
দাতগুলি কিছু উঁচু আরু ঠোঁট তৃথানি বড় পুরু। রোসেনারা
সরল প্রকৃতি চতুরা ও রহস্যপ্রিয়া, জোবেদী কুটিলা ও কোন্দলপ্রিয়া। রোসেনারার আজিও সস্তানাদি কিছু হয় নাই।
জোবেদীর গুটিকতক সন্তানও হইয়াছে।

যে গৃহে পিঞ্জরাবদ্ধ বিহলিনী বনদেবী রহিয়াছে, সেখানি নানাবিধ কাঞ্চকাৰ্য্য-থচিত হইলেও তাহা নিস্তক। ক্ষীণ দীপা-লোক—অষত্বে তাহা ক্ষীণ হঁইয়াছে, কে তাহাকে যত্ন করে? ক্ষীণ-দীপালোক একটা বিষাদপূর্ণ আর্শীলার ভাবে আছে হইয়া পড়িখাছে। অজ্ঞাত-অদুষ্ঠ একটা বিভীষিকা, আপনার নিঃশব্দ-গৰ্জিত নিঃখাদ প্ৰখাস শব্দে, গৃহের ঘোর ন্তর্নতাকে যেন গুরু कतिया निया वनतनवीत हर्क मृर्खिमान दृहेया नाषाह्याहा । वनतनवी মূদিত চক্ষে দেখিতেছে, সেই করাল মৃত্তির অন্ধকার হত্তে তীক্ষ-শাণিত কপান মৃত্যু হ ছলিতেছে, মৃত্যু ছ ঝলসিত হইতেছে, মুহুমূহ বনদেবীর স্কের প্রতি উন্মৃক্ত হইয়া ঝুলিতেছে, বৃঝি **এই** जारम-जारम, वृत्रि এই পড़ে-পড़ে, वृत्रि এই বনদেবীর वृत्क विरंध-विरंध। वनरमवी त्मरे छीय-जत्रवातित जीक व्यक्षका, প্রতিক্ষণে যেন বক্ষে অমুভব করিতেছে। বনদেবীর চক্ষে পলক नारे, अनत्य त्यानिक विरुक्ति ना, वनत्तरी व्यक्तान भाषानमृद्धित মত সেই অন্ধকার আশবার দিকে চাহিয়া আছে।

যাহা অন্ধকার, যাহা অনুশু—তাহার উপরু বলপ্রয়োগ চলে
না, তাহার সহিত যুদ্ধ করা যায় না। তাহা সর্বগ্রাসী অনুদু—
মার এইজনাই তাহা এত ভয়ানক। শত সহস্র নিশ্চিত বিপদের
মধ্যে যে হুদয় অটলভাবে চলিয়া যায়—দে হুদয়ও এই অনির্দেশ্য
ভয়ের নিকট তাই কম্পান।

বনদেবীর পীড়িত-ক্লিষ্ট অবসন্নম্ত্রি দেখিয়া অচেতন দীপশিখাও যেন আকুল হইয়া উঠিয়াছে, সে থাকিয়া-থাকিয়া কাঁপিয়াকাঁপিয়া উঠিতেছে, তাহা যেন তাহার হাদয়ের মর্মভেদী এক
একটা দীর্ঘনিঃশাস।

দিষাদ-ভরা মৃথথানি তুলিয়া চাহিলেন, গৃহমধ্যে জোবেদী ও রোদেনারা প্রবেশ করিল। রোদেনারা দেখিল, উন্মূলিতা বাদন্তী-লতা-গাছটি পড়িয়া আছে, বিষাদ কাল্মীমায় দে মৃথ আরত; ক্ষীণ দীপালোকে দেখিল—তব্ও দে মৃথে সৌন্দর্য্য নই হয় গা? কোবেদী দেখিল, দে কাল্পেচা কেদে কোন্দর্য্য নই হয় গা? জোবেদী দেখিল, দে কাল্পেচা কেদে কৈদে আরও কাল্পেচা হইয়াছে। তাহারা ছ'জনে শ্যাপার্শ্যে বিদল। বন্দেবী একটু সরিয়া গেল—উঠিলও না, কথাও কহিল না। তিনজনেই নিস্তক্ষ। অনেকক্ষণ পরে জোবেদীই দে শিক্ষকতা ভঙ্গ করিল, —বিলল, "তা গুমরই বা কেন? আমরা এলাম একটা কথাও কি কইতে নাই ?"

রোদেনারা বলিল, "তোমার সহিত কথা কহিবে কেন ? তুমি কালো, ও স্থন্দর। তুমি বুড়ো হ'য়েছ, ও'যুবতী।"

त्वात्वनी महा त्काधिक इहेमा हाँ भाहेत्क हाँ भाहेत्क विनन,

"তৃই আমার দহিত ঝগড়া না করে'থাকতে পারিষ্ণু না কেন লো থেড়োর মৃথি ? তৃই আমাকে যা ইচ্ছা তাই বুল্বি ?'' জোবেদী রাগ ভরে উঠিয়া গেল।

রোসেনারা মুত্ হাসিয়া বলিল, "তোমাকে উঠাইয়া দিবার জন্যই ত' আমি এরপ কথা পাড়িয়াছিলাম।" শেষে বনদেবীর বদন প্রতি চাহিয়া বলিল্ব, "তুমি উঠিবে ন।? আমার সহিত কথা কহিবে না? আমি তোমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছি।"

ত্বংখে কট্টে জর্জারিত বনদেবী অতি মৃত্—অতি ধীরে বলিলেন, "তুমি কে ?"

রোদে। আমি রোদেনারা, কাজাসাহেবের পুত্রবধ্।

গৃহে একটি ম্সলমান দাসী প্রবেশ করিল। রোসেনারাকে দেখিয়া ক্রঘোড়ে বলিলঃ "হিন্দু দাসী এসেছে, অন্তমতি হয়ত' সে গৃহপ্রবেশ করিতে পারে।"

রোদেনারা বলিল, ''হুঁা, তাহাকে আসিতে বল।''

দাসী ফিরিয়া গিয়া হিন্দু দাসীকে বলিল, "অন্তমতি হইয়াছে, ঘরে চল।" তাহার প্রাণের ভিতর ত্র্-ত্রু করিতে লাগিল, ম্সল-মান দাসীর পশ্চাৎ প্রতাৎ গৃহপ্রবেশ করিল।

বনদেবী তথন • উপাধানে মৃথ গুঁজিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছে। দাসী গৃহপ্রবেশ করিলে রোসেনারা তাহার আপাদ-মন্তক উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, ''দাসী, তোমার এত রূপ! তুমি কি জাত ?"

আমি, সংশ্যাপ, আমার নাম রলিনী।" রলিনী এই কথা বলিলে রোসেনারা বলিল, "তুমি শীদ্র করিয়া জল আনিয়া উহাকে পান করাও। আমি এখন চলিলাম।" রোসেনারা উঠিয়া গেল। বিলনী তখন বনদেবীর শ্যাপার্থে সিয়া বসিল, বলিল, ওউঠিয়া ব'স ।"

সে স্বরে যেন বনদেবীর শুস্করদয়ে আশা-শিশির পতিত হইল, চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিয়া উঠিয়া বসিল। বর্লিল, "তুমি এখানে কেন সথি!"

রিশিনী বলিল, ''চূপ্, এখন অত্য কথা নহে। এখন কিছু খাবে না ?''

বনদেবী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "মুদলমানের পুরীতে কিছু থাব না, যদি এ পদণ পুরী হইতে উদ্ধার হইতে পারি, তবে আবার থাইব, নচেৎ আবার না।"

রিদ্দনী কোন কথা না কহিয়া উঠিয়া বাহিরে গৈল, আর একজন দাসীকে ভাকিয়া পুকুর দেঁথাইয়া, দিতে বলিল, সে দেখাইয়া দিল—সেখান হইতে একছাট জল আনিল। বৈশুবী তাথাকে চারিটা সন্দেশ থাইতে দিয়াছিল, সে তাহার একটা থাইয়া তিনটা আঁচলে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, তাহা খুলিয়াবনদেবীর মুথে গুঁজিয়া-ভূঁজিয়া দিল, বনদেবী তাহা অনিচ্ছাসত্তেও গলাধাকরণ করিল। রিদ্দনী জ্বলের ঘটি দিল, বনদেবী চকচকঁ করিয়া একঘট জল থাইল।

# ( 30 )

দাঁকের আঁধারে বিশ-প্লাবিত, পূর্কাকাশে বসম্ভের চাদ তথন কেবল উঠিবার, উপক্রম করিতেছে। এই সময় একটা অশ্বথ তরুতলে জমাট আঁধারের ভিতর দাঁড়াইয়া সতীশ্চন্দ্র ও সরোক্ষা। সরোজা বলিল, "আজু এক সপ্তাহ পূর্ণ হইল। কা'ল সকালেই বনদেবী মূর্শিদাবাদে প্রেরিতা হইবে। অমি অনেক চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি, কিছুতেই একসঙ্গে আমি ও বনদেবী উদ্ধার হইতে পারি না। বনদেবী যে গৃহে থাকে, তাহার অন্ধরমহলে যে খোজা প্রহরী আছে, সেখান হইতে কেবল আমি আসা-যাওয়া করিতে পারি, অন্যে পারে না—এমনই কঠিন শাসন। অন্যে যাইতে হইলে অন্ধরের সদর পথ দিয়া যাইতে হয়—আমার পক্ষে উভয় পথই অরারিত। আমি বিবেচনা করিয়াছি; আপনি গড়ের নিকট দাঁড়ান, আমার কাপড়াদি পরাইয়া আমার, বেশে বনদেবীকে আপনার নিকট পাঠ্যুইয়া দিয়া আমি সদর পথ দিয়া বাহির হই।"

সভীশ। কত দাত্তে বনদেবী আসিবে?

সরোজ। এক প্রইরের সময় যখন নহবত প্রথম রাজিবে, তখন তাহাকে বাহির করিয়া দিব,আপনি গড়ের নিকট দাড়াইবেন।

সতীশ। দেখা, যেন আমায় কট দিও না। সবোজা। না, ঠিকু সেই সময়েই পাঠাইব।

এমন সময় চক্রদ্বেব কোমল কররাশি পৃথিবীতে ঢ়ালিলেন, আঁখারের অমাট ভালিয়া গেল! অশ্বরণাছের ভালের মধ্য দিয়া পাতার রাশি ভেদ করিয়া চাঁদের কিরণ, সরোজা ও সতীশ্চক্রের ম্থের উপর পড়িল। সরোজার কথার প্রাত্যন্তরে সতীশ্চক্র মৃছ্ হাসিয়া বলিলেন, "দূর পোড়ারম্থী, সেই কট কি ? যেন অসাবশ্রনে ধরা প'ড়ে আমায় কট দিও না।"

95

সরোজা সেকথা ভনিয়া চাঁদের আলোকে একবার সভীশের মৃথের দিকে চাহিল। প্রাণের ভিতর একটা স্থথের উর্মিনাচিয়া উঠিল, বলিল, "আমি ধরা পড়িলে কি আপনার কট হইবে ?"

সভীশ। সরোজা, আজিও কি বুঝিতে পার নাই যে, আমি তোমায় কত ভালবাসি!

সরোজ। তা বৃঝি বইজি — বৃঝি বলিয়াই এ সংসার-মক্রত্মে কেবল মোপনার মুখ চাহিয়া আছি। কিন্তু—

সতীশুদ্র ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, ''কিন্তু কি সরোজা ''

সরোজার চোকে জন আসিল, বলিল, "বড় আশা ছিল, গৃহে থাকিয়া তোমাকে ভালবাসিয়া স্থথে জীবন বাপন করির—তাহা বৃঝি হইল না।" সূতীশ বলিলেন, "কেন ?"

সরোজা। নিবাবের সহিত যেরপ ঘটনা ঘটিয়া উঠিল, ইহাতে যে স্থার কথা ফুটিল না।

সতীশ। বেশ ত' সরোজা, ধর্মরকার ক্রন্য যদি আমি মরি, আর তুমিও মর, যদি শাস্ত্র সত্য হয়, ধর্ম পত্য হয়, তবে সেই অনস্তধামে উভয়ে সম্মিলিত হইব।

সরোজা। সেইজনাই ত'এ সংসারে ঝাঁপ দিয়েছি। যদি আমি আগে মরি, দাসী ব'লে মনে ৪রখ।

সতীশ। এখন যাও, উপায় দেখগে।
সারোজা। আপনি এখন কোথায় যাইবেন ?
সতীশ। কোথাও না, এইখানেই থাকিব।

"তবে চলিলাম" ব্ললিয়া সরোজা একবার সতীশের মুখের প্রতিক্রচাহিয়া চলিয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে রাত্রি একপ্রহর হইল। নহবতখানার "দগড়া-নগড়া-গড়াগড়ি" বলিরা দামামা কি বলিতে লাগিল। তার সঙ্গে মধুর ঝিঁঝিটি খাছাজ রগ্লগী মানব প্রাণে অপার আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিল।

সরোজা ব্যতিব্যস্ত ইইয়া বনদেবীকে বলিল, "স্থি, আর বিলম্ব করিও না, এতক্ষণ সতীশ্চস্ত গড়ের নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, তুমি যাও। আমার ঐ কাগ্রড় প্রিয়া বাহির হও, প্রহরী যদি জিজ্ঞাসা করে, তবে ব'লো—আমি রঙ্গিনীদাসী।"

বনদেবী সরোজার মুখের এদকে চাহিয়া বলিল, "তুমি যাবে না ?"

স্রোক্সা জুকুটি করিয়া বেলিল, "এতকণ ব্রাইলাম কি ?"

বনদেবী এদিক ওদিক করিয়া নিজ বসন ভূষণাদি পরিত্যাগ করতঃ সরোজার একথানি কাপড় পরিয়া গৃটেইর বাহির হইল। দারদেশে প্রহরী বলিল, "তোম্ কোন্ হায় ?"

বনদেবী ভয়ে অজ্সভ হইয়া বলিল, "আ—মি, নৃতন বেগম—দাসী।"

প্রহরী বলিল, "যীও।" বনদেবী চলিয়া গেল। প্রহরী ভাবিল নৃতন দাসী ত' ওরপ ভয়ে ভয়ে কথা কহে না—এ নৃতন কে ? আর তাহার গলার অরও ওরপ নহে। প্রহরী বনদেবীর অঞ্চ সরণ করিয়া কিয়জুর যুাইয়া দেখে, গড়ের ধারে এক যুযুক্ত দাঁড়া-ইয়া। বলদেবী তাহার নিকট গমন করতঃ কাঁদিয়া উট্টিয়া। সে যুবক বলিল, "মা, চুপ কর, আর ভয় নাই।" এই কথা বলিয়া

### বৰদেবী

বনদেবীর হত্তধারণ করতঃ একটু পিছাইয়া গেল, দেখানে একট। বুক্লের ভালে অক বাঁধা ছিল, তুইজনে তাহাতে উঠিল। বুর্ত্ত মধ্যে এই কার্য্য সমাধা করিয়া ঘোড়া ছাড়িয়া গ্রামের বাহির হইয়া পড়িল।

প্রবিষ স্কাঙ্গ—শরীর কাঁপিল, সে ছুটিয়া নিজ স্থানে গমন প্রক চীৎকার করিয়া উঠিল। ত্'লার জন প্রহরী, ছ'চার জন দাসী সেধানে আদিয়া জুটিল। প্রহরীর নিকট র্প্তান্ত অবগত হইয়া দাসীরা ছুটিয়া গিয়া সংবাদ প্রচার করিল। সকলে বনদেবীর গৃহে গমন করিল, দেখিল, সেধানে বনদেবী নাই—রজিনা দাসী নিদ্রা ঘাইতেছে। এটা কৃত্রিম নিদ্রা। তাহাকে গুঁতা মারিয়া তুলিল, বলিল, ''নৃতন বেগম কোথায় ?"

রঞ্জিনী চোক কচ্লাইতে কচ্লাইতে বলিল, এই ঘরে ত' ছিলেন—কোথায় গেলেন ?"

পরে প্রকৃত বৃত্তান্ত সরোজা শুনিল, মনে মনে বড় আশস্কা গণিল। সকলে তাহাকেই দোষী বিবেদনা করিয়া তাহার হাতে পশ্চয়ে বেড়ি দিয়া বন্দী মরিল। ওদিকে অখায়োহী সেনাগণ চারিদিকে চোর ধরিতে বাহির হইল।

### (84)

সাত্র হইতে প্রায় সাদ্ধ কোশ • অস্তরে মৃর্ডিমতী এক কালীকা প্রতিষ্ঠিতা আছেন। এই কালীবাড়ীর উত্তরে প্রকাণ্ড এক বন, পশ্চিমে কায়ড়ার স্বর্হৎ থাল ও পূর্বধারে কুমার-নদ ইহার পাদ-মূল বিধোত করিয়া প্রবাহিত। এই তুইটি জলময় ও বন বারা সংবৃক্তি হওয়ায় সহসা কোন যোদা সে স্থান আক্রমণ করিতে সাহসী হইত না। তথনকার লোকে জানিত সে স্থানে অনেক ডাকাইতের বাস, এবং সেই হইতে অভাণিও সেই কালীকে লোকে ''ডাকাড়ে-কালী" বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে।

এই কালীদেবীর সমূবে এক মৃশায় ঘট, ঘটের উপর একটি
সিন্দুর-চর্চিত নারিকেল • ফল আর অতনী, অপরাজিতা, পদা,
প্রভৃতি চন্দনচর্চিত বছবিধ কুস্থমরাশি ও সজল বিশ্বপঞ্জনিচয় সেই
ঘট হইতে দেবীর পাদপক্ষ পর্যান্ত স্তুপাকারে রহিয়াছে। সে
ভয়ানক অথচ প্রশান্ত মৃত্তিথানি • দেখিলে হৃদয় স্বতঃই ভক্তি
রসাপুত হয়।

দেবী প্রতিমার সমূথে জ্ঞাজ্ট্ধারী—পরিধানে গৈরীক মৃৎ-রঞ্জিত বসন, গলে ক্রন্তাক, ভালে রক্তচন্দন, স্কাকে বিভূতি পরিলেপিত এক সন্মাসী প্রাাসনে উপবেশনপূর্ব্বক ভক্তি ভরে তানলয় মান সংযোগ ন্তব করিতেছেন; —

তং পরা প্রকৃতি: সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ: পরমায়ন:।

হত্তো জাতং অগৎ সর্বাং তং অগজ্ঞননী শিবে।।

মহলান্তপূপর্যন্তং বনেতৎ সচরাচরম্।

ভরৈবোৎপার্দিতং ভদ্রে ভ্রমণান্মিদং অগৎ।।

ভমান্তা সর্বাবিস্থানামমাকর্মণ কর্মভূং।

ভং কানাসি অগৎ সর্বাং ব ভাং কানাতি কল্চন।।

ভং কানী ভারিণী ভূগা হোড়ণী ভূবনের রী।

ধুমাবতী ভং বগলা ভৈরবী হিরমন্তকা।।

ভুমান্ত্রণ বাগ্দিবী ভং দেবী ক্মলালর।

সর্বাপজ্ঞিরপা ভং সর্বাবেময়ী তহু:।

ছমেব হক্ষা হুলা হং ব্যক্তাবক্তবরূপিণী।
নিরাকারাপি, সাকার্য্য করুং দেবিতৃম্বতি।
উপাদকানাং কার্যার্থং শ্রেরসে লগতামপি।
দানবানাং বিনাশার ধংসে নানাবিধান্তর্য।
চতুত্রা হং বিভুজা বড়ডুজাইভুজা তথা।
ছমেব বিশ্বরকার্থং নানাশপ্রাপ্তধারিণী।।
হং সর্ব্যরূপিণী দেবী সর্ব্যেখাং জননী পরা।
ভুটারাং ছয়ি দেবশি সর্ব্যেখাং তোষণং ভ্রেবং ৪

পর্মভক্ত ভক্তিভাবে সঙ্গলনেত্রে গদাদস্বরে কালভয়হারিণী ন কালীকার তব করিভেছেন; এমন সময় "জয় মা কালিকে" বলিয়া"কে যেন কুটীরবারে উপস্থিত হইল। স্বর-বামাকণ্ঠ-বিনিঃস্ত। সচ্কিতে পশ্চাৎ ফিবিয়া দেখিলেন, গৈরিক বসন 'পরিধানা, কজাক্ষস্থাভিদা, ত্রিশূলস্করিণী এক স্থন্দরী ভৈরবী-মুত্তি দণ্ডায়মানা। অপুর্ব্ব রূপ-মনোরে কান্তি। এরপ সর্বাঙ্গ-স্থনরী সর্বস্থলক্ষণা রমণী-রত্ব যেন বিধাতা কোন অভীষ্টদিদ্ধ মানদে স্জন করিয়াছেন। বয়স অগ্ন, কিন্তু অবয়ব শান্ত ও গভীরতাব্যঞ্জক, দেখিলে প্রিয়াণ হাদ্যেও ভক্তিরদের স্ঞার হয়। সন্মাসী ক্ষণকাল সচকিতের স্থায় তাহার° মুথ নিরীক্ষণ করিয়া বিশ্বিত ভাবে বলিলেন, "মা, এ বেশে এখানে বৈ ?" সম্যাসীর বাক্য শেষ না হইতেই সে দেবীমৃষ্টি 'কি হ'ল কি হ'ল' বলিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সন্ন্যাসী তথন দেবীর চরণামত-সিঞ্চনে ভৈরবীর চৈতক্তোৎপাদন করিলেন। অনেকণ নিভদ্ধে থাকিয়া দীর্ঘনিশাস, প্রিত্যাগ কুরিয়া ভৈরবী ্বলিলেন, "দেব! মুসলমানের অত্যাচার কি দমিত ইইবে না ? মা কি অভ্যাচারীর হস্ত হইতে অভ্যাচারিতের ত্রাণ করিবেন

না ? ছুষ্টের দম্ন করিয়া শিষ্টের প্রতিশালনে পরাজ্যুর ইইবেন ? কলিকাল বলিয়া কি মা অন্তর্গান ইইয়াছেন ?''

সন্ধাসী হাসিয়া বলিলেন, "পাগ্লি, কলিকালে কি দেব-দেঁবী
লুপ্ত হয়? মান্ত্ৰের চিন্তা এখন কুপথগামী, তাই লোকে দেব
দেবী প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। নতুবা সে অবিনখর। দেব
দেবীগণ চিরকালই সফ্টাবে সমান মহাজ্যে থাকিবেন—যদ্ভিক্ষন ও তাঁহাদিগের লোগ হয়, তবে এ জগতের কিছুই থাকিবে
না, অনন্তের অনন্তর্গানে সব লুপ্ত হইয়া বাইবে।"

ভৈরবী। মান্ধবের চিত্ত স্থপথগুনী হইলে কি দেব দেবী দেখা যায় ?

সন্ন্যাসী। সে দিন জ্বানিয়াছি তুমি কিছু লেখাপড়া শিখিয়াছ, বলিলে বোধ হয় ব্ঝিতে পারিবে, অত্তএব তোমার প্রশ্নের উত্তর দিবার আগে দেব দৈবা কি, তাহা ব্ঝাইয়া দেই:—

শমনোময় জগতীয় ক্ষম আধার পুদার্থসকলের নামই দেবদেবী। তন্ত্রাদিতে অহার, গিশাচ প্রভৃতিও ছল বিশেষে দেবনামে অভিহিত হইরাছে। থাহারা পিশাচের আরাধন। করিয়া থাকে, তাহাদের নিকট পিশাচেরাই দেবতা। প্রকৃত কথা, আরাধ্য অদৃষ্টশক্তির নামই দেবদেবী। হিন্দুশাস্ত্র অহ্নারে যাহার। আরাধ্য, হিন্দুরা তাহাদিগকেই দেবতা বলেন এবং নিষিদ্ধ কর্ম-ফলপ্রদ শক্তি সকল অহ্নর—ভাহারা বেদাদি অহ্নারে আরাধ্য নহে।"

ভৈরবী। কশ্বফলুপ্রদ শক্তি যদি দেবদেবী-ই হয়, ভবে ত দেবদেবীর উপাসনা করা কর্ত্তব্য নহে। থেহেতু দেবদেবীর উপাসনা সকাম কর্ম। সন্ম্যাদী। হিন্দু শাস্ত্রের কোথাও দেবদেবীর উপাদনা এরপ উক্ত হয় নাই, আরাধনা শব্দই পুন: পুন: কথিত হইয়াছে। স ভৈরবী। উপাদনা ও আরাধনা কি ভিন্নার্থবাধক ?

সন্ন্যাসী। সম্পূর্ব। ইহাই না ব্ঝিতে পারিয়া বৈদিক এবং
নিরাকারবাদীতে এত বাদবিসমাদ চল্লিয়া থাকে। উপাস্ত পদার্থে
ভক্তি স্থাপনপূর্বক আপনহারা হইবার চেটার নাম উপাসনা—
আর আরাধনা কথাটির অর্থ, সস্তুট করা। আনাধনায় আপনহারা হইতে হয় না। উপাস্তদেব যেদিকে লইয়া যাইবেন,
আমি সেই দিকে চলিব, এইরূপ, ভাব সংস্থানের চেটার নাম
উপাসনা। কিন্তু আমার অভিপ্রায়াস্থায়ী কর্মে দেবদেবীকে
নিযুক্ত করিবার জন্ত, তাঁহাদিগকে সন্তুট করিবার নাম দেবদেবীর
আরাধনা। দেবদেবীর আ্রাধনা-বিষয়ক যে ক্রিয়া, তাহার
নাম যক্তা। দেবদেবীর অর্থটা বুঝিতে পারিয়াই ?

ভৈরবী দে কথার উত্তর না করিতে করিতে দে গৃহে এক যুবক প্রবেশ করিলেন। যুবক সতীশ্চক্র—ভৈরবী বনদেবী।

সভীশ্চন্ত কালীবাড়ীর সন্ধাসীকে জানিতেন। জানিতেন এখানে কাজীর সন্ধান পাওয়া দ্রের কথা, স্বয়ং নবাবেরও আধিপত্য নাই। তাই সেদিন বনদেবীকে আনিয়া সন্ধ্যাসীর নিকট রাখিয়া সরোজা ও ভূবনের অহুসন্ধানে পুনরায় সাত্রে গমন করিয়াছিলেন। ভূবনের আবন্ধের কথা বনদেবীও গুনিয়াছে, বনদেবীকে ভৈরবী সাজাইয়া ভৈরবাচার্ঘ্য (সন্ধ্যাসীর নাম ভৈরবাচার্ঘ্য) ভৈরবীদিগের নিকট পাঠাইয়াছিলেন।

. বিশেষ বিপদে পড়িয়া সভীক্ত সন্মাসীর নিঁকট আসি-য়াছেন, সে বিপদের কথা ভনিয়া বনদেবীও একবারে আকুল হইয়াছে। সতীশকে সন্ন্যাদী বঁলিয়া দিয়াছিলেন, যদি বিশেষ বিপদে পড়; যাহা হইতে উদ্ধান হওয়া ত্যোমান সাধ্যাতীত হইবে, তাহা আমাকে জানাইও।

সতীশ্চন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিয়া সন্ধ্যাসীকে বলিলেন, "আপনি যাহা বলিলেন, তাহা অনে,কাংশে ব্রিয়াছি, এক্ষণে দয়া করিয়া বিষদ করিয়া ব্রাইয়া দিন।"

সন্ত্যাসী বলিবেন, "সে কথা বলিবার আগে জিজ্ঞাসা করি," তোমরা দেবদেবী কাহাকে বল ?"

সতীশ। কেন ? এই ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, সুর্য্য, শিব, গণপতি, তুর্গা, কালী প্রভৃতি।

সন্মাসী। আমি বৈদিক দেবতার কথা বলিতেছি, তুর্গা প্রভৃতির কথা এখন পরিত্যাগ করিতে হইবে, উহা পরে বলিব, এক্ষণে ইক্স হৈবতাই আমাদের অলোচনীয় হউক। ইক্স কৈ জান ?

সতীশ। জানি, অর্গদেবতার রাজা, অদিতি গর্ভে কভাপের পুত্র।

সন্ন্যাসী। অদিতি কে জান?

मञीम । हेक्सार्म (प्रवंशायत या।

সয়াসী। তাঁহাই বটে, কিছ হন্তপদবিশিষ্ট ম্নি-পত্নী নহেন, তিনি অনন্ত প্রকৃতি। \* আকাশ—পুরুষ, পৃথিবী—স্ত্রী। বেদে এই দম্পতি, সমন্ত জীবের পিঙা ও মাতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বেদে অনেকন্থলে আকাশকে পিতা ও পৃথিবীকে মাতা বলিয়া

<sup>\*</sup> প্রাক প্রাণে Ouranos দেবের পত্নী Gaia দেবী। Gaia সংস্কৃতে
"গো।" গোলকে পৃথিবী—তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন।

কীর্ত্তিত হটয়াছে। "তন্মাতা লপ্থিবী তৎ পিতাজোঃ" আকাশ পিতা, পৃথিবী মাতা—পৃথিবী আকাশের পত্নী -পৃথিবী ও আকা-শের সংযোগে জীব সৃষ্টি। শ্লাগেদ-সংহিতায় আছে. "ভাবা পৃথিবী জনত্রী।" বা "ভোম্পিতা পৃথিবী মাত্র জগগে লাত্র্ব-সবো" আকাশ হইতে সর্বাভূতের উৎপত্তি ইইয়াছে।

একলেণ দেখা যাউক কশুপ কে ?—প্রেই বলিয়াছি, আকাশ পিতা। কশুপ অর্থে কচ্ছপ, ইহা বৈদিক ও আভিধানিক অর্থ। সংস্কৃতে কচ্ছপের নান কুমা। যে করিয়াছে সেই কুর্মা। ক্ম হইতে হইতে কালজমে সেই কর্তা আবার কশুপ হহল, কেননা ক্মে কশুপ একার্থ বাচক শ্রম। যিনি সকল করিয়াহেন, যিনি বেদে প্রজাপতি বা পুরুষ বলিয়া অভিহিত—ভিনি কুমা—ভিনিই এই কশুপ। এই কথাটা বোধ হয় ভোষার তত বিশাস হইল না, অতএব বেদ হইতে প্রমাণ দেখাইতেছি।

শি বং ক্রো নামঃ"। এতহৈ রপং ধরা প্রজাপতিঃ প্রজা মহজত বদস্জত অকরোত্ত। বদিকরোত্তমাৎ ক্ষু। কভাপো ক্রাঃ। ত্সাদাভঃ দ্বাঃ প্রজাঃ কভাপা; ইতি। (শতপথ রাজাণ ৭।৪।১৫)।

ইহার অর্থ—কৃম নামের কথা বলা ধাইতেছে। প্রজাপতি এই রূপ ধারণ কবিয়া প্রজা স্কান ক্ষিলেন। য়াহা স্কান করিলেন, তাহা তিনি করিলেন (অর্থাং কছেওু) কৃম। এইজন্ত লোকে বলে, সকল জীব কল্পপের বংশ।

অভএব কখপই জনক বা আক্রাশ। তার বর উপন্তাসকারেরা বাড়াইয়াছে। এক্ষণে বোধ হয় বৃবিতে পারিয়াছ, সকল বস্তুরও বে মা বাপ, ইন্দ্রেরও মা বাপ সেই প্রকৃতি পুরুষ। বিল্লা বাছলা যে. ইছা সাংখ্যেয় প্রকৃতি পুরুষ নহে। ইন্দ্ৰ-বস্ততই কি ইন্দ্ৰ গুৰুতল্পগামী ইন্দ্রিগণরবশ দৈবতা! তাহা নহে, তিনি আকাশ। হন্ধাতু বর্গণে, তত্ত্তরে 'র' প্রত্যে করিয়া "ইন্দ্র" শব্দ নিম্পন্ন হয়। স্থাকাশ রৃষ্টি করে, অতএব ইন্দ্র আকাশ।

সতীশ। ইন্দ্র কি অহল্যা-জার নহেন ?

সন্ন্যাসী। না। তেজোমন-সবিতা— ঐশব্য হেতৃক ইক্স-পদ-বাচ্য। অহুন্ অবীং দিনকে লয় করে বলিয়া রাত্রের নাম অহল্যা। সেই রাত্রিকে ক্ষয় বা জীপ করেন বলিয়া ইক্স অর্থাৎ সবিতা অহল্যা-ভার। ব্যভিচাব জন্ত নহে।

নতীশ। বুঝিলাম না। ইশ্রপ, ইশ্র, সবিতা, সবই আকাশু?

সন্নাদী। হাঁ, ধখন আকাশকে অনন্ত বলিয়া ভাবি, তখন
আকাশ অদিতি বখন আকাশকে ক্রষ্টিকারক বলিয়া ভাবি, তখন
আকাশ ইল্র, যখন আকাশকে তেজোঁমিয় ভাবি, তখন আকাশ
প্যা, নখন আকাশকৈ আলোকমন ভাবি, তখন আকাশ দোঁঃ।
এমনই আকাশের আরও মৃত্তি আছে। স্কুল কথা, ইস্রাদি বৈদিক
দেবতা বিশ্বের নানা বিকাশ নাত্র, যথা—আকাশ, স্ব্যা, অগ্নি, জল,
বায় ইত্যাদি।

যাহা, প্রে বলিতেছিলাম, এখন তাহা বিশদ করিয়া বলিতেছি শ্রবন করে করে সব, রক্ষা তম গুণাত্মিকার্শ যে মায়া শ্লাচে, ঐ মায়া হইতে সাকাশ উৎপন্ন হইয়াছে, সাকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অন্নি, অনুনি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইনাছে। এই পঞ্চতত্ব মধ্যে আকাশের সম্বশুণ হইতে ত্বেলিন্তুয়, স্মন্নির স্বশুণ হইতে চক্ষ্রিক্সিয়, জলের স্বশুণ হইতে রসনেক্সিয়, পৃথিবীর সম্বশুণ হইতে ভাণেক্সিয় হইয়াছে।

উক্ত পঞ্চতত্ত্বের সমষ্টি সম্বগুণাংশ দার। অস্তঃকরণ হয়, আবার অস্তঃকরণের বৃত্তিভেদে মন, বৃদ্ধি, অহমার ও চিত্ত এই চারিপ্রকার হইয়াছে! ঐ পঞ্চতত্ত্বের সম্বগুণ-ব্যষ্টি অর্থাৎ পৃথক্-পৃথক্ গুণ হইতে পঞ্চ জ্ঞানেজিয় হইয়াছে, এবং সমষ্টি হইয়া অস্তঃকরণ হইয়াছে।

এই পঞ্চতশ্ব মধ্যে আকাশের রজোগুণ হইতে বাক্, বায়্র রজোগুণ হইতে হস্ত, অগ্নির রজোগুণ হইতে পাদ, জলের রক্ষণ্ডণ হইতে গুহু, পৃথিবীর রজোগুণ হইতে লিক্-ইল্রিয় উৎপত্তি হইয়াছে।

্ উক্ত পঞ্ভত্ত্বের ঝুজ্সাংশ হ'ইতে পঞ্ঞাণ, অর্থাৎ প্রাণ স্থাপন, সমান, উদান, ব্যান এই পঞ্চ বায়ু হইয়াছে।

ঐ পঞ্চতত্ত্বে রক্ষোগুণাংশ-ব্যষ্টি হইতে পঞ্চ কর্ম্মেক্সিয় এবং সমষ্টি হইতে পঞ্চপ্রাণ হইয়ার্ছে।

ঐ সমন্ত পঞ্জন্তের তামসাংশের পঞ্চ-মহাতৃত মিলিত হইয়া পঞ্চীকৃত হইয়াছে, অর্থাৎ ঐ তামসাংশের দ্বারা পাঁচ মিলিত হইয়াছে।

এই প্রকার উক্ত পঞ্চীকৃত মহাভূত হইতে এই স্থুল শরীর উৎপত্তি হ**ইরা**ছে এবং যে প্রকার এই শরীর হইয়াছে, এরপ ব্রহ্মাণ্ড উপ্পত্তি হইয়াছে। এই শরীরের অভিমানী আত্মাকে জীব বলিয়া থাকে।

· এখন দেখ, স্ক্ষ্ম জগতে বিচরণ ক্রিতে শিখা অর্থাৎ জাগ্রতে, স্বপ্লাবস্থায় থাকিয়া বিচার শক্তি প্রবন্ধ রাখিতে শিখা, ঈশরোপা-সনার প্রথম সোপান। এই অবস্থায় যে সকল পদার্থের সুম্পর্কে স্থাসিতে হয়, তাহারাই শবাকার দেবদেবী। স্ক্তরাং দেবদেবীতে আপন হারান যদিও সাধকের পশ্চে হানিজ্বনক, কিন্তু দেবদেবীর সাক্ষ্যুৎ লাভ করিতে যাওয়া অর্থাং আন্যাদের অন্তর্নিহিত স্ক্র্ম শক্তিতে জাগ্রত করা এবং তাঁহাদের সম্পর্কজনিত স্থথে ঝিতৃষ্ণ হইয়া তত্ত্বল আলোচনা দারা আরও উচ্চে আরোহণ চেষ্টা করাই ইবরোপাসনার সোপান। সাকারের আরাধনা ব্যতীত নিরাকারের উপাসনা হয় না।

একণে উপস্থিত বিপদের বিষয় কি-তাহাই বল।

সতীশ বলিলেন, "দেব! সে কথা বলিতে প্রাণ ফাটিয়া যায়। কাজী সাহেব বিচার করিয়া তুকুম দিয়াছে, দাসী ছল্ম বেশে আসিয়া নৃতন বেগমকে বাহির করিয়া দিয়াছে, অতএব উহাকে শ্লে দিতে হইবে। বিজ্বোহী বলিয়া যে সকল হিন্দু দিগকে ধরিয়া ফটকে পুরিয়া রাখা হইয়াছে, তাহাদিগকে একে একে বাহির করিয়া দাসীর হত্যুকাণ্ডের অহ্মোদন করিতে বলা হইবে। ধাহারা দির্দোষী, অবশ্ব তাহারা অহ্মোদন করিতে কৃষ্ঠিত হইবে না, তাহাদিগকে এত্বশত মূলা করিয়া জরিমীনা করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। যাহারা টাকা, দিতে অপারগ বা অম্বীকৃত হইবে, তাহাদিগকে একবংসর রাজকীয় কর্ম বিনাবেতনে করিতে হইবে, আর যাহার্য হত্যাকাণ্ডের সহায়তা না ক্রিবে, তাহারা অবশ্ব ষড়যন্ত্রকারীত দোষী, তাহাদিগকেও শ্লে দিতে হইবে। এই পৈশাচিক ক্রিয়া আগামী কল্য সমাধা হইবে। এক্রণে দেব! এই পাশব ক্রিয়া যাহাতে সম্পন্ন হইতে না পারে, তাহার বিহিত বিধান কর্কন।"

সন্ত্যাসী 'অনেকক্ষণ নয়ন্যুগল মুদিত করিয়া নিঃশব্দে থাকিলেন, শেষে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে দেবীকে প্রণাম করিয়া সতীশ-

চক্রকে বলিলেন, "তুমি বনদেশীকে লইয়া ভৈরবার্ত্রমে যাও, আমি একটু স্থানান্তরে ঘাইব।"

, সভীশ ও বনদেবী উঠিয়া গেলেন। সন্মাসাও গুছের অর্থল-বন্ধ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

#### ( 50 )

সন্ধাব সময় গৃহে প্তাব্জনুকর : সন্ধারতি ক্রিয়া নিপার করিয়া সতীশ ও বনদেবীকে নিকটে বসাইয়া ভৈরবাচার্য্য কহিলেন "হিন্দ্দিগের মধ্যে সাকারোপাসন। প্রচলিত আছে কেন, বলিতেছি শ্রবণ কর;—

প্রথমে দেখা যাউক, উপাসনা কাহাকে বলে। জগতের আদি কারণ এক এবং অদিভীয় ইহা বিশ্বাস করিয়া আগ্রহতিত্ত সেই কারণের স্বরূপ কি, ইহা পুঝিতে চেন্না করার,নাম ঈশ্বরে।পাসনা, কিন্তু মনের এই আগ্রহচিত্ত শ্বন্ধি বাতাত সন্তবে না। যাহার চিত্ত যত বিশুক্ত হইতে থাকে, তিনি সেই পরিমাণে সেই আদি কারণের স্বরূপ জানিতে সন্ধ্রম হয়েন। দেনাদি প্রজ্ঞার মৃত্ হত্তা দেব-পূজার অধিকারী হয় না। যেরূপ ভাবাপন্ন হইরা পূজা করিবে, সেইরূপ ভাবাত্মযারী দেবতার সম্পর্কে আদিতে পারিবে। স্ক্রম্ব ভাবাত্মযারী দেবতার সম্পর্কে আদিতে পারিবে। স্ক্রম্ব আধার সকল প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত। পিতৃলোকে, দেবলোকে ও স্বাধিলোকে। শ্রন্ধানারা পিতৃলোকর্ছে সন্তর্গ্ত করিতে হয়, কন্ম—অর্থাৎ ইচ্ছুলেক্তি চালনা ঘারা স্বাধিলোকের সম্পর্কে

আসা যায় এবং জানচর্চা দাকা শ্বিলাকের সম্পর্কে উপনীত হথ্রা যায়। যে পূজা প্রেমপ্রধান তাহা পিতৃলোকের, যে পূজায় ইচ্ছাশজির প্রাধান্ত তাহা দেবপূজা এবং যে পূজায় জান-শজির প্রাধান্ত তাহা শ্বিপূজা। আর যে পূজার উদ্দেশ্য পিতৃপ্রণ, দেবখন ও শ্ববিশাধ করা, তাহাই ঈশরোপাসনা। নিক্ষাম প্রেম চর্চার দারা পিতৃথা শোধ দিতে হয়, নিদ্ধাম কর্মনারা দেবখন পরিশোধ হয় এবং আত্মজান চর্চাধারা শ্ববিশ ইইতে মূক্ত হত্যা যায়। যে যে পূজায় পিতৃচক্র, দেবচক্র এবং শ্বিচক্র হইতে মৃক্ত হত্যা যায়। যে যে পূজায় পিতৃচক্র, দেবচক্র এবং শ্বিচক্র হইতে মৃক্ত হত্যা যায়। তাহারই নাম ঈশরোপাসনা। দেবভাবাপর ব্যক্তি দেবপূজার অধিকারী এবং ঈশর ভাবাপর ব্যক্তিই ঈশরোপাসনা কুরিকে জানেন। ঈশরোপাসনা কাহাকে বলে যদি জ্যানতে চাও, তবে চিত্র শুদ্ধি করে।

দশীশ। আফ্নার কথাতে বৃঝা যাইতেছে, ঈশ্ব এক। তবৈ ত্র্বা, শিব, গণেশ, বিষ্ণু, লক্ষ্মী প্রভৃতি বহু পুঞা কেন ?

ভৈরব। হা, ত্রে এক এবং অদ্বিভীয় স্কীবাাণী পদার্থ, তাহারই নাম ঈশর। হুগা, শিব, গণেশ, বিষ্ণু প্রভৃতি এক একট সংজ্ঞা। গণভেদে গুণময় ঈশ্বর সাকার— সেই অচিষ্টা বাজিরণ জগদীশর অনন্ত কোটি অন্নাণ্ডের স্কটি, স্থিতি, প্রশ্ম নিমিদ নানাবয়বে অনতার্ণ হইয়া মুখন প্রকৃতি, কখন কুমারী, কখন চতুরানন, কখন প্রদান, কখন বড়ানন, কখন গজানন ইইয়াছেন। নানা শান্তেই শিব, শক্তি, স্থ্যা, গণপতি ও বিষ্ণু প্রভৃতির এক ব্রন্ধন্ত প্রতিপন্ন ইইয়াছে। অতএব অভিন্ন ভাবে ঐ সকল দেবতার মধ্যে যে কোন গদবভারেই রূপ লইয়া এবং তাঁহাকে আদর্শ করিয়া জগদী-শ্বের স্করপ জানিবার জন্তা চেটা করিতে করিতে জ্ঞান-লালসা

বৃত্তিবশতঃ সাধক যথন সেই জগণ্য-কারণ-তর অন্থেষী হন, তথনই তিনি ঈশবোপাসক। অূর্থাৎ আগ্রহ চিত্তে সেই আদি কারণের স্বরূপ জানিবার চেটাই তাঁহার উপাসনা। তবে যাহারা—কালী মারিভয় হইতে রক্ষা করেন—শিব অভিট ফল প্রদান করেন—নারায়ণের তুলসী দিলে মোকদ্দমা ক্রেত্য যায়—ইহা ভাবিয়া পুজা করেন, তাঁহারা ঐ সকল দেবতারই পুজা করিয়া থাকেন, তাঁহারা ধ্বি, নিশ্চয়ই ঈশবোপাসনা করিলেন,এ কথা বলিতে পারি না।

আবার ঈশ্বর দয়াময় ইহা ভাবিয়া স্বার্থসিদ্ধি। কামনাম ठाँशाक অতি ভক্তিভাবে ডাকিলেও ঈশরোপাসনা হইল না। कांत्रण, यि द्रेश्वत-उद्ध कान-नानमा खरुदा ना थारक, उरव कि সাকার কি নিরাকার কোন উপাদনাই ঈশবোপাসনা নহে। ভক্তি বৃত্তির চর্চায় মানদিক উপকার যাহা হইবার সম্ভাবনা, এই উপা-সক সেই উপকার প্রাপ্ত হইবেন। ফলে ইহার অধিক আর কিছুই নহে। সাকার উপাসনায় কালী, তুর্গা, শিব, সুর্যা, নীরার্থী, শিলা, ঘট, পট প্রভৃতি যাহাই উপলক্ষ করিয়া জ্বগৎ কারণ শেই অনাদি পুরুষ সম্বন্ধে চিন্তা,করা—এ পূর্ব্বোক্ত পদার্থ সকলে ঈশবের যে মহিমা বিরাজমান রহিয়াছে, তদ্বিয়ে আলোচনা করা যে ঈশর-তত্ত-জ্ঞানের উপায়, ইহা বুলিয়া সেই বিষয়ের তথাকুসন্ধামী হইয়া এক সেই মহিমা-মাহাত্মো"ভাবগ্রাহী হইয়া ঐ সাকার পদার্থদিকেই ভক্তিভাবে যদি পুলাদি করি, তাহাই ঈশবোপাসনা। দেবতা শুভফল প্রদান করিবেন, এরপ ভাবিয়া यिन প্রতিমাদি পূজা করা যায়, তবে তাহা দেবদেবীরই আরাধনা -- क्रेबरदाशामना नरह। जाद यि क्रेबरदद अकर्थ ज्वारनद १थ বুঝিয়া প্রতিমা পূজা कृता হয়, তাহা ঈশ্বরোপাসনা। কেন না

ইহাকে সাকার উপাসনা বলিতে হইবে বটে, কিন্তু সাকারের সামায়ে অনাদি কারণতন্তজান সম্বন্ধ অস্তাসর হইবার চেটামাত্র।

সতীশ। আপনি যেরপ প্রতিমা পৃদ্ধা-পদ্ধতি বলিলৈন,
শান্ত্রীয় পৃদ্ধা পদ্ধতিতে কিন্তু তাহা হয় না। বিবেচনা কন্ধন,
আমি ব্রাহ্মণ; আমার পক্ষে শিবপৃদ্ধা, নারায়ণ পৃদ্ধা নিত্যকর্ম—
আবার তাহাদিগের পৃদ্ধার আগে শান্ত্রীয় বিধানামুদারে স্থা,
গণেশ, নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক্পাল প্রভৃতি পৃদ্ধা করিতে হইবে
—কেহ বা যুক্তবর্ণ, কেহ বা শ্বেতবর্ণ, কেহ বা কালো, কাহারো
বা পাচমুখ কংহারও বা হাতীর মত মুখ, কেহ বা রোগ-শোক
নিবারণ করেন, কেহ বা তুংস্বপ্র তুংখাদি দূর করেন, কেহ বা
শক্রভয় বিমোচন করেন ইত্যাদি—এতর্মপ চিন্তা, এত জনের
উপাদনা, এত কামনা, ইহার মধ্যে একের স্বর্মপ চিন্তার
প্রতিপাদ্য কি আহেন?

ভৈরব। সাধারণ দেবদেবীর আরাধনা করিলে দেবদেবীর-ই আরাধনা করা হয় এবং উহাতে ঈশরে ভক্তি, মনের শ্রহা ও জ্ঞানের ক্রিছয়। যথন ঈশরের দৃঢ়ভক্তি, মহ্যযোর প্রীতি হয়, তথন হিন্দুদিগকে গুরু মানসিক শক্তি, রাশি আদি পর্য্যবেশণ করিয়া এক একটি দেবদেবীর উপাসনা করিতে শিক্ষা দিয়া যান। তথন সেই দেবে ভক্তি করিতে হয়, উপাসনা করিতে হয়। এখন দেখ, যাহাকে ভালবাসি না, তাহার অহ্সসরণে মন যায় না। এই জ্লুই হিন্দুঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন, কোন একটি উন্নত আদর্শে প্রগাড় ভক্তি রাথিয়া সেই আদর্শ সহক্ষে জনবরত চিন্তা করিবে। এইরূপ আদ্র্শ চিন্তাই সাধারণতঃ উপাসনা নামে অভিহিত।

শাকার উপাদনা, হিন্দুগণের দেবদেবা এইরপ এক একটি আদর্শ নাত্র। আ্বুর নিরাকার উপাদকের দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণ-বিশিষ্ট ঈশ্বরও এইরপ একটি আদর্শ ব্যক্তীত আর কিছুই নহে। এইরপ দগুণ ঈশ্বর হিন্দুদিগের নিকট একটি দেবত। স্বরূপ। ঈশ্বর নিগুণ, স্কুতরাং দগুণ উপাস্থা আদর্শের ঈশ্বর না বলিয়া দেবতা বলাই দশ্বত।

বান্তবিক হিন্দুরা সাকার বা সগুণ দেবদেবীকৈ কথন আদি কারণ বলিয়া স্বীকার করেন না। ঈশ্বর তাঁহোদের কাছে চ্যুয়য়, অদিতীয়, নিক্ষল এবং অশ্রীর। তবে সেই—

চিত্ররস্তাদিতীয়স্ত নিক্ষরস্তা শরীরিশঃ। উপাদকানাং কার্যার্থং ব্রহ্মণঃক্ষেপ কল্পনা।।

সতীশ। এইবার আমার মনে ভারি সন্দেহ হইল—যদি রূপা করিয়া ভঞ্জন করেন।

ভৈরব। বল।

সতাশ। আপনি বলিলেন দেবদেবা এক একটি আদশ। হিন্দু প্রবিগণ বলিয়া গিয়াছেন 'কোন একটা উন্নত আদশ সম্বন্ধে অনবরত চিস্তা করিবে।' বোধ হয় তাহা হইলে সেই আদর্শের স্থায় চরিত্র গঠিত হইবে, এই উহার উদ্দেশ্য দুন্দ

. ভৈরব। সাধারণত: তাহাই।

সতীশ। ধরুন, আমি কুঞ্ভজ্ঞ—

কথা শেষ না হইতেই ভৈরবাটাখ্য হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "বুঝিয়াছি, ক্লফের ঘোলচুরি—মাধন চুরি— বস্ত্রহরণ—মানভঞ্জনের কথা পাড়িভেছ।"

সভীশ। সেটা শ্বিতায়?

ভৈরব। ও সকল কথা কোন মূল গ্রন্থে নাই। উপস্থাস-কাল্পেরা, বৈষ্ণব কবিরা অভদ্র করিয়াছে » তবে যাহা একটু আধটু দেখা যায়—ভাহাতে কৃষ্ণ আদর্শ পুরুষ। সে অনেক কথা, বিপদ উদ্ধারের পর যদি সময় থাকে, আর সকলে জীবিত থাকে, বুঝাইতে চেষ্টা করিব। রাজ্ঞি কত ?

प्रकारा अञ्चान क्रिक्टर ।

এমন সময় দ্র প্রান্তর হইতে স্থাজীর শিক্ষারব উঠিয়া নৈশ নিস্তর্মতা ভঙ্গ করিল। ভৈরবাচার্য্য কহিলেন, ''সতীশ! বাহির হইয়া শুন ত' কিসের শব্দ হইতেছে শু'

সতীশ বাহির হইয়া শুনিস। ভৈরবাচার্য্যের নিকট গমন ক্রিয়া বলিল, ''কোথায় শিশ্বী বাজিতেছে।"

ভৈরবাচার্য্য ও একটা শিশা লইয়। নাহির হইলেন। ২ওঞ্জিত শিশাটি গভীর নাদে তিনগার বাজাইয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশ প্রাক সভীশকে বলিলেন, "চল, সাতুর যাই।"

সভীশ উঠিয়া দাঁ ছাইল, বলিল, 'বনদেবী কোথায় থাকিবে পু"

े जित्रव । जामात्मत्र माक्ष्य गाहेरव । এथारम , रेड त्रवरे ड त्रवी रक्टरे थाकिरव नै। किरलारे जामारमत्र माक्ष्य गाहेरव ।

সতাশ। ভবে ঠীহাদিগকে ভাকান্!

ভৈরব। **শিক্ষারবে সকলেই বাহির হইয়াছে,** ভূমি চল।

তিনজনে দেবী-পাদপলে প্রণাম করিয়া বাহির ১০বেন। দেবীমন্দির ক্ষম হটল ⊥

## ( 36 )

কাজী সাহেবের ফটক গৃহে প্রায় সাত-আট্ শত হিন্দু বন্দী রহিয়াছে। তাহারা সকলেই রন্ধিনী দাসীর বধের কথা শুনিয়াছে। 
ভুবনও তাহা শুনিয়াছে। কিন্তু নৃতনু বেগম কে, রন্ধিনী দাসী কে, দে তাহা ভাল করিয়া ব্রিয়া উঠিতে পারে নাই। তবে এক 
একবার মনে হইতেছে, গুরুদেব বলিয়াছিলেন, সৈনিকদ্বয় সরোজা ও স্তীশ্চন্দ্র। কাজী সাহেব কি বনদেবীকে হরণ করিয়া লইয়া 
অসিয়াছিল? কি জানি ভুগবান কি খেলা খেলিতেছেন। 
গা দয়ায়য়। এসকল বন্ধীগণেরই বা উপায় কি? ইহাদিগের 
ভূদিশা কি দেখিতে পাইতেছেন না? এইরপ চিন্তা করিতে করিতে 
আবার ভাবিলেন, গুরুদেব বলিয়াছিলেন, আবশ্যক হইলে দেখা 
পাইবে। কিন্তু কৈ, দেখা ও পাইলাম না? "গুরো! বড় বিপদে 
পড়িয়াছি—দেখা কি পাব না গো!" শেষ জায়ুয়য় মধ্যে মন্তক 
গ্রুজিয়া গান ধরিলেন—

"সবে মিলে গাওও বে এখন, গাও তাঁবে,
গায় বাঁবে নিধিল ভ্বন।
বিহল কাকলী করে, বাঁর নামে স্থাক্তরে,
মোহিত গগন গিরি, স্থাংও তপন।
ছাড়ি মোহ কোলাহল, সে আনন্দধামে চল্,
শোন সে আনন্দধ্যবি মৃদিয়া নরন,
সেই পূর্ব প্রাণেশ্বরে, জগৎ ভজনা করে,
প্রেম নয়ন মেলি কর দর্শন।

• ট্রু অনেককণ গাহিয়া গাহিয়া গীত সমাপ্ত করিলেন। শেষে নিজ্রা

শাসিল। ভূবন ঘরের কোণে মাঁটির উপর শুইরা পড়িলেন, সক্ষরেই নিজাগত হইলেন।

चूमारेवा चूमारेवा त्वतात्व कृतनत्माहन এक चन्न त्वांशतन। प्रिथितन, अक्रकात-विभाविक विश्वत्रकां नौत्र-निष्ठक। কোপাও সাড়া শব্দ কিছুই নাই—ঘোর গন্তীরতাময়। আকাশে বিরাট ধুমরাশি চারিশিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দেখিতে দেখিতে সেই অনস্তবিস্তৃত ধৃম-শুর মণ্ডলে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া বৃহৎ স্তম্ভাকার ধারণ করিল। তাহার শিথরদেশ আকাশের প্রাস্তে গিয়া সংলগ্ন হইল। সেই অন্তরীক প্রাদুদশে ধুমময় ভাজ-শিখরে। ভ্ৰম দেখিলেন, মণিমর্কতাদি-মণ্ডিত বিবিধ কার্যকার্যাখচিত এক সিংহাঁসন —উজ্জ্বল চক্সকর সংস্পর্শে হীরকন্ত্রপবং ঝক্-ঝক্ করিয়া উদ্তাসিত হইতেছে। ভূবন নিশ্বয়-বিহ্বলনেত্রে সেইদিকে চাহিয়া ৰহিলেন। কি অপুর্ব্ব শোভা। অনস্ত নক্ষত্রথচিতবৎ সেই সিংহাসনোপরি কীরিট-কুণ্ডল শোভিত নানালকার ভূষিত এক জ্যোতির্ময় রাজরাজেবুর মৃতি ৷ বদনমগুলে করণা উছলিয়া পড়িতেছে—নয়নে ত্বেহরাশি ক্রিড°হইতেছে। ভূবন সবিশ্বয়ে, সানন্দে, ভীতহ্বদয়ে চিনিলেন—তাহার সেই গুরুদের এই जात्नाकमत्र मृर्खि धर्तिन कतित्राह्म । जूनन व्यान जित्रा, श्रुत्यत्र षात थूनिया छाकिराँत टाष्टा कतिरानन, किन कथा कृष्टिन ना। ভূবন শতবার চেষ্টা করিলেন—কথা ফুটিল না। তথন তিনি বড়ই কাতর হইলেন। করুণাময় সঁর্বসন্তাপহারী গুরুর দেখা পাইয়াও ভুবন একবার প্রাণ ভরিয়া গুরু বলিয়া ডাকিতে পারিলেন না, তাঁহার কীরা আসিল, ছই চক্ জলে ভাসিয়া গেল। অঞ্পুত কাতর মুখখানি তুলিয়া তৃবন গুরুদেবের প্রতিষ্টাহিয়া রহিলেন।

তথন নৈশ-গভীরতা বিদীর্ণ করিয়া কিয়র-কঠ-গীতিবৎ সহশ্রবীণাঝালার-নিন্দিত কি এক অপার্থিব স্বারে সেই কিরণমালী,
কারণ্য-প্রাক্তরকঠে কহিলেন, "বংস, কেন কাঁদিতেছ ? ছংখে
পড়িয়াছ বলিয়া কি কাঁদিতে আছে ? আমি তোমাকে প্রথম
দিনেই বলিয়াছি, যেথানে স্থায়ে গ্রেডেল নাই—ছংশ্রেম
বিরাগ, স্থাথ আকাজ্জা নাই—সেইখানেই প্রকৃত আনন্দ। তবে
তুমি এই সামান্ত ছংখে পড়িয়া কাঁদিতেছ কেন ?"

এতক্ষণে ভ্বনের কথা ফুটল। বলিলেন, "দেব, কাঁদিব না! কি হইল? দেশের এ হুর্গান্তি, এ অরাজকতা, হুর্কলের প্রতি সবলের অত্যাচার, নির্ধনীর প্রতি ধনীর আক্রোল, পীড়িতের প্রতি স্কুকারীর নিপীড়ন, ধন্মের মূলদেশে কুঠারাঘাত—গুরো! ইহা দেখিয়া কেহ না কাঁদিয়া থাকিতে পারে দেব? দয়াময়, এই ফটকের ভিতর দেখুন দেখি—কি ভয়ানক দৃশা! কভ গরীব, কত দীন হুঃশী নিরপরাধে ফটকে পচিতেছে। ইহারা দারুণ কুধায় একমৃত্তি অন্ধ পাইতেছে না, প্রাণ-বিয়োগী ভ্ষায় এক বিন্দু জল পাইতেছে না, বলপ্রকে রমণীর সতীত হরণেছা, নারীহত্যা এ সকল কি অত্যাচার! ইহার কি প্রতিবিধান হইবে না!"

#### গুরু। হুষ্টের দমন আবশ্যক।

ভূবন। দেশে ঘোর জরাজকতা, কাহারো ধন প্রাণ নিরাপদ নহে। তুর্ত্ত দহ্যাদিগের দৌরার্ত্যো দেশস্থ সমন্ত লোক বংপরো-নান্তি নিপীড়িত; এক মৃহর্ত্তের জন্ম কেহু নিশ্চিন্ত নয়, কাহারও হৃদয়ে তিলমাত্র স্থুখ নাই। এরপ অবস্থায় কহিছি না প্রাণে দায়ক আঘাত লাগি, কে না হুঃখ করিয়া না কাদিয়া থাকিতে

পারে দেব! প্রতিদিন রাজা, রাজকীয় লোক, ফকির, চোর, ভাকুাইত—আমাদিগকে প্রহার ও পীড়ন, করিয়া আমাদের যথাসর্বাস্থ হরণ করিয়া লইবে—আমাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা-দিগকে যথেচ্ছা প্রহার, কয়েদ ও হত্যা করিবে—আমাদের আবালবৃদ্ধকে অপমান ও নিৰ্য্যাতন করিবে! অধিক কি সতীত্ব-রত্ব হরণ করিতে পামরগুণ কুষ্ঠিত হয় না—এই সকল ঘোর অরাজকতা; এই সকল দারুণ অত্যাচার প্রতিদিন ঘটবে—আর আমরা জড়সড় হইয়া বসিয়া বসিয়া তাহা দেখিব ? ভরে হস্তোভলন করিব না ? কেন ? প্রাণের এত ভয় কেন ? যাহারা আমাদের যথাসর্বান্ধ বলপুর্বাক হরণ করিতৈছে, তাহারাও মাতুর, আমরাও কি মাহুষ নহি ; আমরা যদি মাহুষ হই, তকে তাহাদিগকে ভয় করিব কেন? মুরিতে হয় মরিব, কিছ এ দারুণ অত্যাচার কথনই সৃষ্ করিতে পারিব না। খদেশে, মজাতি ও মধর্মের মঙ্গলের জন্ম আত্ম-বলিদান দেওয়ার নামই ত' ভূতনে বৰ্গ দৰ্শন! স্বে বৰ্গ দৰ্শনে আমি কিঞিয়াত্ৰও কৃষ্টিত হইৰ না।

তথন যেন সন্ন্যাসী ঈষদ্ধাশ্ত সহকারে বলিলেন, "বংস! দেশে এখন সিরাজের একাধিপতা, সে নিজে অত্যাচারী, তাহার কর্মচারীগণও অত্যাচারী। রাজা স্থবিচারক ও ধর্মনিষ্ঠ না হইলে যাহা ঘটে তাহাই ঘটিতেছে—চোর ডাকাইতে দেশ প্রিয়াছে; কিন্তু বংস, তুমি একা অথবা ভ্'শ, পাঁচ'ল লোকের সহায়ভাষ দেশের মঙ্গলসাধনে ব্রতা হইয়া কি কৃতকার্য্য হইতে পারিবে? দেশগুদ্ধ লোক যদি একমত হয়, তবেই সিদ্ধিলাভের. সন্থাবনা।"

ভূবন সবিস্ময়ে কাতর্থঠে কহিলেন, "তবে কি ইহাদের উদ্ধার হইবে না ১"

তথন সেঁই দৈবমূর্ত্তি তেজ:পুঞ্জ অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া একটি মৃত্তি দেখাইলেন। ভূবন দেখিলেন, সেও এক সন্ন্যাসী মৃত্তি, তাঁহার হত্তে রক্তবর্ণের নিশান—তাহাতে স্বর্ণাক্ষরে কি লেখা.

ইহা দেখিয়া মন্ত্রমুগ্রের স্থায় ভ্বমোহন উর্দ্ধর সেই দৈবমৃত্তির পানে চাহিলেন। যথন চাহিয়া দেখিলেন—তথন দে মৃত্তি
ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইতেছিল, সে জ্যোতির্ময় মৃত্তি ধীরে ধীরে
ধ্ম-পটলে আচ্ছয় হইয়া আলিতেছিল। প্রথর স্থ্যমণ্ডল ঘেমন মেঘন্ডর মধ্যে ধীরে ধীরে আরত হয়, তক্রপ ক্রমে ক্রমে স-সিংহাসন সে মৃত্তিও মেঘন্ডর মাঝে ভ্বিয়া গেল। ভ্বন আবার
দেখিলেন, সেই সর্ব্বগ্রাস্থী বিরাট অন্ধকার—ত্তরে ত্তরে বিচরণ
করিতেছে। ভ্বন ভাকিতে গেলেন, "গুরো!" কিন্তু মুখের কথা
মুখেই রহিল—বন্দীগণের কোলাহলে তাঁহার নিদ্রা ভাকিয়া
গেল।

# ( 59 )

নিজাভব্দ ভূবন চাহিয়া দেখিলেন, তথন প্রভাত হইয়াছে।
ফটকের ভিতর বন্দীগণ কলরব 'করিতেছে। একজ্বন সিপাহী
ভোহার মধ্যে দাঁড়াইয়া বন্দীগণকে কাজী সাহেবের হকুম
জনাইতেছে, ''রঙ্গিদীদাসী নৃতন বেগমকে ধ্রীয়াল করিয়া
অন্দর মহল হইজে, বাহির করিয়া দিয়াছে, ভাহাকে অন্ত শূলে

দেওয়া হইবে। অবশ্য কাহাকেও ব্যাইয়া দিতে হইবে না বে, ব্রতিপয় হিন্দুর যোগেই এ কার্য্য সম্পন্ধ হইয়াছে। সেই সকল হিন্দুগিকে চিনিবার জয় তোমাদিগকেই আঁদেশ করা বাইতেছে, তোমরা সকলে হত্যাকাণ্ডে অমুমোদন করিবে! বারারা ইহাতে অমুমোদন ব্ররিবে না, তাহাদিগের মন্তকচ্ছেদিভ হইবে, যেহেতু তাহা হইকে ম্পইতই ব্যা ঘাইবে যে, তাহারা বড়যক্তকারী। যাহারা শ্লে দেওয়ার স্বাপক্ষে সহামভৃতি প্রকাশ করিবে, তাহারা কেবলমাত্র একশত রৌপ্যমূলা দিলেই থালাস পাইবে। টাকা দিতে অস্মত হইলে, রাজসরকারে বিনাবেতনে উপযুক্ত ও পারগতা অমুসারে এক বৎসর কাজ ক্রিতে হইবে।"

এই আনেশ শ্রবণ করিয়া ভ্রন্তের মন্তক ঘ্রিয়া উঠিল।
প্রাণের ভ্রিতর একটা শুক্তর ভাবের আবির্ভাব হইল, হানয়ের
ভিতর বৈছাতিক ক্রিয়া সম্পাদন হইয়া গেল। একে স্বপনে
আনৌকিক কাণ্ড সন্দর্শন করিয়াছেন, আবাব আথি কচালিয়া
উঠিতেই এ নিদারুণ আনেশ তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। তিনি
এক মৃহুর্প্তে অবসর ও মিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। কয়্রিনের হালয়-পোষিত ভয়ের ছায়া আজ যেন তাঁহার সম্মুবে বিরাট-মৃতিতে
পূর্ণরূপে দেখা দিল। ভ্রুন তথন চক্ত্রয় মৃদিত করিলেন। এক
মৃহুপ্তে স্বর্গ, মর্প্তা, পাতাল সমন্ত তাঁহার মনে পড়িল—বিগত
রজনীর স্বপ্ন, শুকর আনেশ সকলই মনে পড়িল, তাহাদিপের
উদ্ধারের উপায় স্প্রিক্ত্র-স্যাপ্ত্রকা।

এই স্ময় একজন ফকির ফটকগৃহে প্রবেশ করিলেন। চারিদিকে কাহার অন্তুসন্ধান করিলেন, শেহে ভূবন যেখানে পড়িষাছিল, সেইস্থানে পিয়া বিসিলেন। ভ্ৰনের গাত্তে হন্তার্পণ কুরিষা ধীরে-ধীরে বলিলেন, "উঠ বংস! এ ঘোর বিশ্বদের সময় কি শুধু কাঁদিলে চলিবে? উঠ, প্রদক্ষ দৃঢ় কর, বৃদ্ধির কৌশল জাল বিস্তার কর,—আর প্রাণ ভরিষা সর্কবিপদহারী হরিনাম কর।"

ভূবন চকু খুলিয়া চাহিয়া দেখিলেনী; তাহার সন্মূথে একজন মুসলমান ফকির! বলিলেন, "মহাশয়, আপনি মুসলমান ফকির; আপনি হিন্দুর পক্ষাবলম্বন কিজন্ত করিতেছেন?

ফকির। সে কথা পরে যলিলে হয় না কি ? এদিকে এই সকল বন্দীগণের জীবন বিনাশ ও রলিণীদাসীর শুলের সময় আর অধিক কাল বিলম্ব নাই। বেলা প্রায় চারিদণ্ড হইয়াছে; বিপ্রহরের পরেই এই শৈশাচিক ক্রিয়া সম্পাদন হইবে। আমি যদি তোমাদিগের উদ্ধারের কোন কৌশল বলিয়া দিতে পারি, ভাহা আবণ করা কি তোমার উচিত নহে ?

ভূবন। কিছুন। আপনাকে বিখাস কি ? ফকির। অবিখাদের ফারণই বা কি ?

ভূবন। ক্লাছে। আপনি মৃদলমান, আমরা হিন্দু। আমাদিগের জক্ত আপনার এমন কি মাথাবাধা পঁড়িয়াছে যে, আপনি এত কট খীকার করিতেছেন। বরং আপনি মৃদলমান হইয়া মৃদলমানের বিক্তে বড়য়ত্ব করিতেছেন, এ জন্য আপনাকে সম্পূর্ণ অবিশাস করিতে পারি।

দকির হাসিয়া বলিলেন, ''ছি: বংস, ভোমার মুথে ওরুপ কথা সাজে না। হিন্দু, মুসলমান, জৈন, এটান, বৌদ, শিথ ইহারা সকলেই জি এক মায়ের পন্তান নহে? সকলের জন্যই কি একরপ পরকাল, একরপ খর্গ, বরক, একরপ কর্মকল নির্দিষ্ট নাই,? বল দেখি বংস, ধর্মের ধোসাভ্বী ব্যুদ দিলে ইহাদিপের সকলেরই ধর্ম কি একরপ নহে? জাতী লইয়া খর্গ বা নরক নির্দিষ্ট হয় না। তবে হিন্দুর মধ্যেও যাহারা অধন্মী, পরানিষ্ঠ-কর্রী, তাহার শাসন আরক্তক। মৃসলমান বা অক্তান্ত জাতির মধ্যে হইলেও শাসন আরক্তক। এখন ভারতে মৃসলমান রাজা, সেই রাজা অত্যাচারী, অবিচারী, পরস্বাপহারী—কাজেই তাহার শাসন আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। কিছ ইতিহাসের উজ্জল অকরে-অকরে দৃষ্টিপাত কর, দেখিতে পাইবে মোগল-কুলভিলক আকরর সাহের রাজকলালে হিন্দু-মুসলমান মধ্যে বিশ্বেষভাব ছিল না। হিন্দু-মুসলমান এক হইয়া একতানে "দিল্লীশরো বা জগদীশরো বা" ধ্বনিতে প্রকৃতিকে মাতাইয়া তৃলিয়াছিলেন। বাহা হউক, যদি আমাকে বিশ্বাস কর, তবে আমি তোমাকে কয়ট কথা বলিয়া যাই, শ্রবণ কর।"

ভূবন এতক্ষণ স্থিরঃনেত্রে তাঁহার পাঁনে চাহিয়াছিলেন, চাহিয়াই, চিনিলেন,—ফঁকির তাহার অপ্রদৃষ্ট নিশান হত্তে সয়্যাসীর প্লকিত, হদয়ে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "আজ্ঞাককন।"

ফকির চুপে চুলৈ ভ্বনকে কি বলিয়া উঠিয়া ফটকের বাহির হইয়া গেলেন। তথন ফটকের খার ক্লম্ব হইল।

পাঠক ছন্মবেশী ফকিরীকে চিনিয়াছেন কি? ইনি স্বয়ং ভৈরবাচার্য্য।

# ( >> )

কাজী সাহেবের ফটক-বাড়ীর দক্ষিণে প্রকাণ্ড এক মস্জিদ।
ভানা যায় ইহা মুসলমানদিগের কোন গীরের মস্জিদ। কাজীর
ছকুমে কাহারও প্রাণদণ্ড হইলে তাহা এই মস্জিদের নিকটেই
সমাধিত হইত। এই পীর-মস্জিদ্ অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে।
অদ্যাপিও পৌব সংক্রান্তিতে সেধানে একটি মেলা হয় এবং
বহুদ্র দ্রান্তর হইতে মুসলমান যাত্রীগণ সেধানে সমাগত
'হইয়া থাকে।

বৈকালের রোদ পড়িয়। আসিয়াছে—অন্নান এক প্রহর বেলা আছে। এই সময় মস্জিদের নিকট হিন্দু, মুসলমান, বৃদ্ধ ব্বক, বালক,—অগণ্য লোক আসিয়। জমা হইতে লাগিল। রিলিণীদাসীকে শ্লে দেওয়া হইবে, তাহা দেখিবার আশাই সকলের আশা।

এদিকে কাজী সাহেবের বাটী হইতে প্রায় পঞ্চাশজন ঢাল, শড়কী-আঁটা সিপাহী ও প্রায় ত্রিশ জন,লাল পাগড়ী-আঁটা পাইক সমভিব্যাহারে একথানি শকট সেই মন্দিরাভিম্থে ক্রমেই অগ্রসর হইতে লাগিল।

শকট দৈখিবামাত্র অগণ্য দর্শকর্ম ভারি গোলযোগ আরম্ভ করিল। ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়িতে অস্ঞিদ্ নিকটম্ব যত্মরোপিছ ফুলের চারা, ফুলের গাছ সব চরণভরে পেষিত হইতে লাগিল। শক্টে স্থলরী সরোজার দেবীমৃর্ডি! রান্তার নীচ স্ত্রীলোকগুলা ভাহাকে গালি দিতেছে। কিন্তু তিনি চতুর্দ্ধিকের অপমান-স্চক শব্দে কর্ণণাত না করিয়া প্রশাস্থভাবে মুদিতনেত্রে শকটোপরি বসিয়া জগদীশরের জগজ্জোতির চিস্তা করিছেচ্ছেন।

আকাশ সহস্যা মেঘাছের হইল। মহাবাঞ্চাবত উপস্থিত।
বিদ্যাৎ বালসিতে লাগিল, মেঘ গৰ্জিতে লাগিল, মুবলধারে বৃষ্টি
পড়িতে লাগিল। তথাচ জুগণ্য দর্শকরুন্দ বেধানে দাঁড়াইয়াছিল,
সেইখানেই দাঁড়াইয়া থাকিল। বধ্যাস্থলরীকে লইয়া শকট ধীরে
ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল।

ইতি মধ্যে আকাশ পরিকার হইয়া গেল। রমণীর বসন
'ভিজিয়া গাত্রে ঘনিষ্ট সংলগ্ধ হইয়াছে। ললিতদেহের লাবণাময়
স্থাঠন-লহরী দৃষ্টিগোচর হইডেছে। 'অস্তোম্থ রক্তিম-রবির
লোহিত কিরণ মন্তকে নিপক্তিত হইয়াছে। বদনের অক্ষরবর্ণ—
আরপ্ত উজ্জল, আরপ্ত স্থকর হইয়াছে। সম্দয় মৃর্তিতে কি এক
অনির্কাচনীয় মধুরতা করিতে হইডেছে। মরি রে। এত সৌন্দর্যা
মাধুরী বিকার্ণ করিতে করিতে—সোনার প্রতিমা তৃমি—নবীন
বয়সে অভ কোথা যাইতেছে ? ঐ যে তোমার কামল-করপল্লব—
কোন্ নিষ্ট্র, নির্মম পার্মর কঠিন রক্ত্রের ছারা পৃষ্টদেশে কমিয়া বন্ধন
করিয়াছে। ভোমাকে কি শৃলে দিতে লইয়া যাইতেছে ? অথবা
তোমাকে কেহ লইয়া যাইতেছেন? তৃমি নারী-শোণিতে নরদিগকে
উত্তেজিত করিবার জন্য নিজের ছিয়-মন্তকের ছারা অ্ত্যাচারের
লিরশ্বেদন করিবার অভিপ্রায়ে, নিজের দেশের মঞ্চল-কামনার
আপনাকে আপনি, বলিদান শিতে যাইতেছ। ধয়্য নারী-জীবন!

শক্ট আসিয়া মৃদ্জিদের নিকট দাঁড়াইল। বলিণী শক্ট হুইতে অনুরোহণ ক্রিলেন। অমানবদনে বধ-মুহুর্ত্তের অপেকা ক্রিতে লাগিলেন। এদিকে ফটকগৃহের ছাম হইতে আর বে বধমকের নিকট বজিণী নাড়াইয়া আছে, সেই পর্যন্ত—ছ্ইধারে শ্রেণীবদ্ধ দুইয়া সিপাহী দাড়াইল, সকলেরই হাতে ঢাল শড়্কী—ছই শ্রেণীর মধ্য দিয়া প্রশন্ত রাজা থাকিল। সেই সকল সিপাহীর পশ্চাতে আসিয়া অনেক লোক জ্মাট বাধিয়া, দাড়াইল। ছইজন সাহলী ম্সলমান সৈনিক ফটকের ভিতর প্রবেশ ক্রিল। একজন বন্দীকে লইয়া বাহিরে আসিল। ফটকের দুরজা অনাবদ্ধ থাকিল।

ভূবন ফটকের মধ্য হইতে স্থগভীর ও উদ্দীপন স্বরে বন্দী-গণকে কহিলেন, "তোমাদিগকে এতক্ষণ যাহা বুঝাইয়াছি, ঘাহা निशारेशाहि, এই তাহার সময়। वन-"क्य कानी मायीकि জয়!" সেই সমমেত বন্দীর কণ্ঠভেনী ঐক্যতানিত স্বর উঠিন, "अब, कामी माग्रीकि अब !" वाहित्यत्र पर्नात्कता मान्हर्या तम রব ভনিল। ভনিতে ভনিতে তাহারা দেখিল, অনম্ভ স্রোতিমিনী —বাঁধ ভাষা অনস্ত জনপ্রপাত রাশির ন্যায় 'ক্ষয় কালী মায়ীকি জয়" রব করিতে করিতে বন্দীগণ বাহিত হইয়া পড়িল। বাহি-त्वत्र मिशाशीता कशिल—किन्त श्रमाखारगत म्थाम्यान मर्गदक्त्रा লাঠী হাঁকাইতে আবন্ধ কবিল। সিপাহীরা আত্ম-রক্ষায় ব্যতি-ব্যস্ত ও শ্রেণী-বিচ্যুত হইয়া পড়িল এবং পশ্চাষ্টাগের লোকদিগের সহিত যুঝিতে লাগিল। বন্দীগণ এই অবসংর বিনাক্লেশে বাহির इहेशा পिक्ति। द्यशादन त्रिक्ती-विक्ति दिन्हे व्यवसाय माफाहिया-ছিল, সেখানে অনেককণ হইতে একজন ছন্মবেশী পুৰুষ দাঁড়াইয়া-্ছিলেন, তিনি এই গোলঘোগের সময় ব্যক্তিনকৈ লইয়া তীর্বেগে श्राम क्रिक्त।

# ( 25

একজন পাইক ছুটিয়া আসিয়া কাজী সাহেবকে এ সংবাদ প্রকান করিল। কাজী সাহেব অভি সম্বর সেনাপতিকে সংবাদ দিলেন। সেনাপতি, কামান, বন্দুক, গোলা গুলি প্রভৃতি, বুদ্ধোপযুক্ত অন্ত্র-শস্তাদি লইয়া স্পৈক্তে ধাবিত হইলেন।

সেনাপতি যখন বৃদ্ধলৈ উপস্থিত হইলেন, তখন সেধানে এক चिक जाकर्गा मृत्र जाविकृष्ठ। •ममूर्युहे वनस्वी। वनस्वीत् रेख्यबीय (तम, পরিধান গৈরিক-মুৎরঞ্জিত বসন, ° काँচनि ষাটা-তাহাও গৈরিক মৃৎরঞ্জিত। আলুলায়িত কেশরাশি বায়ভবে উড়িতেছে, দর্পিত-পদযুগ্ধল অশ্পোরি ত্লিতেছে। পলায়ু •ফুলের মালা, হাতে শাণিত কুপাণ। এক তেজ্বতী अधिनी পृष्टि উপবিষ্টা; युन मञ्चमननी पूर्गा (मयमन तकार्य কোন দৈত্য-দলনে স্মাগত হইয়া—তাহার আগমন প্রতীকার কালাতিপাত করিতেছেন। তাঁহাদ্র নিকট আরও প্রায় গুইশত অখায়োহিণী অন্ত্রধারিণী ভৈরবী অবস্থিতা। আর তাঁহার আশে পাশে, চারিদিকে যুদ্ধ-সাজে সজ্জিত ভৈরব, সন্মাসী, গৃহস্থ हिन्-श्राय इहे हाजादद्व अधिक-कामान, वन्क नाडि শড় কী লইয়া উপস্থিত। সেই সঙ্গে শক্তি-সাধক ভৈরবাচার্য্য, বীরাবতার সতীশচন্ত্র, নিম্বামকশ্মী ভুবনমোহন সকলেই আছেন। সরোজাও প্রিয়নখীসুহ সমরক্ষেত্রে উপস্থিত। আর সেই যুবক— ৰাহার স্ত্রীর পীড়ার সময় ভূবন সহায়ত। করিয়াছিলেন, যাহাকে সতীশ যাত্রাকালে বলিয়াছিলেন, হিন্দু মুসলগানের মহাসমরক্ষেত্রে

দেখা হইবে—সেও যুদ্ধ ব্যাপ্নার শ্রবণ করিয়া অনেকের মনে জাতীয় জীবনের বীজ্বপন করিয়া অনেককে সঙ্গে লইয়া আসুিয়া মিলিত হইয়াছে। বন্দী হিন্দুগণও উপস্থিত। এ দৃশু দেখিয়া সেনাপতির হানয় একটু কাঁপিল—আরও সৈন্ত লইয়া স্বয়ং কাজী সাহেবকে যুদ্ধক্ষেত্র আসিতে সংবাদ পাঠাইয়া তিনি তৎপ্রতীক্ষায় রহিলেন।

সেনাপতির সমাগমে হিন্দুগণ জাতীয়-জীবনে উৎক্ল ও ধর্মে অণুপ্রাণিত হইয়া একতানে এক উদ্দেশ্যে রব ছাড়িল—

> জয় জয় কালিকে, কালভয় হারিকে, ছষ্টজন নাশিকে, স্থরেন্দ্র পালিকে—

#### মা !

সহসা বল্কের শব্দ হইল। হিল্গুণ চাহিয়া দেখিল, কাজী সাহেব, তাহার পুত্র ও অন্তান্ত পারিষদবর্গ এবং বছতর সৈত্ত আসিয়া জ্টিয়াছে। তাহারাই বল্কে আপ্নাজ করিল। হিল্গুণও 'জয় মা' বলিয়া বল্কে লক্ষ্য করিল—সে'লক্ষ্য ব্যর্থ হয়ল না। কাজী সাহেবের পুত্রের পাদঘ্য উড়াইয়া লইয়া হিল্পুর হাতের ডেজ দেখাইল।

ক্রমে একটা ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অবের হেবারৰ হস্তীর বৃংহতী, সৈত্তগণের সিংহনাদ, বন্দুক কামানের নির্বোষ, আহতগণের চাৎকার রণভূমিতে এক মহা ভ্রম্ম দৃশ্যের অভিনয় করিতে লাগিল।

এদিকে দিনমণি অন্তাচল গুহাখায়ী হইলেন। সন্ধাণতী সে দিবস যেন যুদ্ধ ব্যাপাত্ব দর্শন করিয়াই খোর মলিন হইলেন। ক্ষমে রাজি প্রহর বাজিল! , জাকাশে চাঁহ উঠিল, তথাপিও
হিন্দু ম্সলমানের যুব্বের বিরাম নাই। রাজায়-রাজায় যুদ্ধ হইলে
অবস্থা নিশা-সমাগমে বন্ধ-হইয়া বাইত কিন্ধ এ লেরপ যুদ্ধ নহে।
একপক্ষ বিতাড়িত ও অপর পক্ষ শাসনক্ষমতা প্রাপ্ত। স্ক্তরাং
একদলের পতন:ভিন্ন এ সমরানল নির্বাণের উপায় নাই। কাজেই
যুদ্ধ ও বিরামপ্রাপ্ত হইতেছে না, অনবরত অল্পের ঝঞ্চাঘাত
হইতেছে; অনবরত কামান-বন্দুক সধ্ম-অনল ও গোলাগুলি
উদ্গীরণ করিতেছে। হিন্দু ম্সলমান বাতাহত কদলীর্ক্ষের জায়
অনবরত ভূপতিত হইতেছে। উভ্যম দলই মহা সন্ত্রাসিত, বিজয়
লক্ষ্মী যে কাহাকে কোলে স্থান দিবেন, তাহা কোন দলেই
ভাবিতে অবসর পাইতেছে,না।

এই সময় সতীশচক্র কাজী সাহেবকে লক্ষ্য করিলেন। দারুণ আবাত প্রাপ্তে কাজী সাহেব পঞ্চত্ত পাইলেন। সতীশ তথন বীর্মদমন্ততা প্রযুক্ত দিখিদিক জ্ঞানশৃত্ত হইলেন, বন্দুক ফেলিয়া দৃচকার করাল তরবালু গ্রহণ করিয়া মুসমান ব্যুহমধ্যে যাইতে স্থানিস্কৃত অধ্যকে পুন: পুন: ক্রাঘাত করিলেন। রণোয়ান্ত তেজ্ঞবান অধ্য চরণ্ডরে বিপক্ষশৈতা নিম্পেষিত করিয়া ব্যুহ প্রবেশ করিল। ভ্বনমোহন, বনদেবী, সরোজা এবং প্রায় চল্লিশজন অধারোহী সেনা সভীশের সঙ্গে সঙ্গে ব্যুহ প্রবিষ্ট ইইলেন।

ব্যহমধ্যে প্রবেশ করিয়া সতীশচক্ত ও তাহার সধীগণ এমন হকৌশনে এবং ভীম-বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন যে, অতি অল্পকণ মধ্যেই মুসলমান সৈশ্র ধ্বংসাবশেষে পর্য্যবেষিত করিয়া ফেলিজেন। তথন আর উপায় নাই দেখিয়া সেনাপতি পরায়ন মানসে পৃষ্ঠভক দিলেন। বনদেশী তাহা দেখিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল, উভয়ে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। কিছু সেনাপতির সে ভীমবেগ—বনদেবীর কোমল-কর-শৃত করাল কতকণ সত্থ করিছে পঠরে? সেনাপ্রতির তরবারি আঘাতে বনদেবীর তরবারী হত্ত হইয়ে পদিয়া পড়িল। বনদেবী পৃষ্ঠভক দিলেন, নির্মাম সেনাপতি তথন দেববাঞ্ছিত পৃষ্ঠদেশে রুড কঠিন শৃড় কী নিক্ষেপ করিল—সে শৃড় কী বনদেবীর পৃষ্ঠে বিদ্ধ হইল—সরোজা দ্র হইতে তাহা দেখিয়া ছুটিয়া আসিয়া বনদেবীকে লইছা বাহির হইয়া পড়িল। ভ্বন তাহা দেখিলেন, দেছিয়া আসিয়া সেনাপতিকে আক্রমণ করিলেন। ছজনে ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ 'হইল, কিছু ধর্মবলে বলামান্ ভূবনের তেজ সেনাপতি অধিকক্ষণ সৃহ্ব করিতে পারিল না, স্থলাকণ আঘাতপ্রাপ্তে সে হত্তপদাদি বিচ্ছিয় ও ভূপভিত হইয়া ছট্ফট্ করিতে লাগিল।

অবসর পাইয়া হিন্দুগণ চাহিয়া দেখিল, রণভূমি সৃশস্ত মুসলমান শৃক্ত হইয়াছে। তথন সকলে একট্রেভিড হইয়া সমস্ববে রব ছাড়িল,

## জয় কালী মায়ী কি জয়!

মুসলমান প্রায় নির্মাল ও পলায়নপর হইয়াছে। হিন্দুর মধ্যে একশত হত ও প্রায় তুইশত আহত হইয়াছে। কে কে নিহত ও আহত হইয়াছে, দেখিবার জন্ম সতীশ ও জুবন জ্যোৎস্নালোকে অফুসন্ধান করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, অনেকেই মাতৃভূমির জন্য প্রাণত্যাগ করিয়াছে। তাহাদিগকে দেখিয়া সতীশ ও ভূবন অশুজল পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, দার্থক জাবন তোমাদের! শেষে শবরাশির মধ্যে হইতে আহত ব্যক্তিগণকে বাহির, করিয়া উভয়ে স্কন্ধে করিয়া আনিয়া একটা স্থানে রাখিলেন এবং ক্ষেক্ত

জনকে তাহাদের **ভশ্র**ষায় নিয়ক করিয়া আবার জন্মদনানার্ছে বহির্গত হইলেন।

বিশেষাস্থ্যানের কারণ, তাঁহার। ভৈরবাচাষ্য, বনদেবা স্থ সরোজাকে পাইভেছিলেন না। অনেক অসুসন্ধানের পর তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, অদ্বে একটা অপথতকতলে তুইটি মাস্থ বসিয়া রহিয়াছে। সেখানে গিয়া দেখিলেন, সরোজা বসিয়া-বসিয়া কাঁদিতেছে, আর একজন অপরিচিতা, সরোজাকে বিবিধ প্রকার শাস্থনাবাক্যে বুঝাইতেছে।

"সরোজা কাঁদিতেছ কেন? ভূবন এই কথা জিজাসা করিলে সরোজা আরও কাঁদিতে লাগিল। ঝাঁদিতে কাঁদিতে • যাহা বলিল, দতীশ ও ভুবন তাহা ওনিলেন, তাঁহাদের क्रमग्रमात्राद्य दक द्यन शाह कानिमात्रामि हानिया मिन, ट्यान মন অবসর হইয়াপভিগ। যে বীর্ষুগলের হৃদ্য বিষম শক্তর অসীম অন্ত প্রহারেও অবসম হয় নাই, অগণিত নর-শোণিত দৰ্শনেও টলে নাই, দাৰুণ তু:খভাবেও গৰে নাই, তাহা সহসা একেবাবে ভগ হইল ৮ তাহার। ভনিল-সরোজা বলিভেছে, "लानमधी वनामवी, आमानिशाक काँकि नियाह त्या ! मानन चाचारक मशी क्रिक्टो इंटरन चामि छांदारक नहेशा এই গাছकनात्र আসিয়া তাহার ভশ্রষ্ট্র নিযুক্ত হইলাম, কিন্তু স্থীর পৃষ্ঠদেশ দিয়া রক্ত প্রবাহ এত ধরবেগে বহিতে লাগিল যে, অতি অল্পন্ন মধ্যে সধী আমার জ্ঞানশ্ন্য ও স্পল্পনরহিতা হইয়া উঠিল। আর অল-পানজন্ত বারে বারে মৃথ প্রসারণ করিতে লাগিল। আমি জল আনিতে বাইলাম, অল লইয়া ফিরিয়া আদিয়া আর স্থীকে (पिथिष्ण शाहेनाम ना। त्वाध हव भृशान क्क्रब-भव त्वांत्ध

শামার স্থীকে লইয়া সিম্নাছে গো! চারিদিকে অন্তস্কান করিলাম, কিন্তু সে সোণার প্রতিমাকে আর কোথাও পাইলাম মা। কি হলো গো! সাগর বন্ধনই সার হ'ল, সীতা উদ্ধার হ'লো না।"

তথন সতীশ ও ত্বন চারিদিকে খুঁ জিতে লাগিলেন, কিছ কোথাও সন্ধান না পাইয়া অনেকক্ণ পরে বৃক্তলে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়াই দেখেন, ভৈরবীচার্য্যের মুক্তদেহ সেই কুক্তলে পড়িয়া রহিয়াছে। সরোজাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, "আমি যখন প্রথমে সখীকে লইয়া এখানে আসিয়াছিলাম, তথনই ঐ শবটিকে এখানে পড়িয়া থাকিতে দিয়াছি। সতীশ সে শবের নিক্ট গিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল—শেষে কাঁদিয়া বলিল, "হায়! আমরা কি করিয়াছি?"

পরিশেষে চক্ষ্র চল মুছিয়া ভ্বন, সতীশ, সরোজা ও অপরিচিতা যুবতী এই চারিজনে যুদ্ধভ্মিতে গমন করিলেন। সেধানে
যাইয়া দেখেন, তথার একটা মহুয়াও নাই, শবরাশি স্তুপে স্তুপে
পড়িয়া আছে। শবভূক্ শৃগাল কুক্রের দল দারুল কোলাহল
করিতেছে। সে স্থান হইতে ফিরিয়া উদ্লান্ত-হৃদয়ে চক্ষ্য জল
মুছিতে মুছিতে সুকলে উত্তরাভিমুখে গমন করিলেন।

हेजि क्षथम क्षथ

# বনদেবী। দ্বিতীয় খণ্ড

(3)

সোদপুরের জমিদার যতুনাথ রায় বনদেবী হরণের এক সপ্তাহ
মধ্যে বিস্চিকা রোগাক্রান্ত হইয়া ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন
এবং তদীয় পত্নী তাঁহার সহমৃতা ইইয়াছেন। এখন সে জমিদারীর
ও সমন্ত সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী সতীশচন্দ্র। যুদ্ধবাগার
সমাপ্ত করিয়া সতীশচন্দ্র সোদপুরে আসিয়া সে সমন্ত অধিকার
করিয়াছেন। সরোজা এখন সজীশের পরিণীতা পত্মী হইয়া তদীয়
হৃদমানক বর্জন করিতেছে। ভূবনমোহনও সে বাড়ীতে আছেন;
এজগতে আর তাঁহার আত্ম-সম্পর্কীয় কেন্দ্র নাই, তবে তিনি
আত্মন্ত গুণে পরের আপন, দ্রের নিকট। সতীশাও সরোজা
ভূবনকে লাতার মত ভালবাবে, পিতার মত্ত ভক্তি করে, বন্ধুর
ভার আদর ও সহচ্রের ভার সর্বান একসঙ্গে রাখিতে ভালবাসে।
ভূবনকে না জিজ্ঞাসা করিয়া তাহারা অতি সামান্ত কার্যাও
সম্পাদন করে না।

আরও হুইটি দ্বীলোক ,সভীলের আপ্রিড হুইয়াছে। এক বির্দ্ধা, অপরা— রোসেনারা।

পাঠক মহাশর •বোধ হর ভূলেন নাই, অশ্বপ্ত ক্ষতলে চুইটি ছীলোক ছিল, এক সরোজা অপরা এই রোস্নোরা। রোসেনার। ধ্বন তনিল, যুদ্ধে হিন্দুরা জয়লাভ করিবাছে, তথনই সে ভাবিল, অবশ্য প্রথাত্থায়ী বিপক্ষেরা বাড়ী লুট ও রমণীগণের উপর বল প্রকাশ করিবে। অতএব শক্ষ প্রবেশের অত্যে প্লায়ন করেই উচিত। সেইহা ভাবিয়া প্লায়ন করিতেছিল, সরোকাও সেই সময় বনদেবীর জন্ম জল আনিতে গিয়াছিল। প্রথাবার ভিতার দেখা হয়, উভয়ে উভয়কে চিনিত—সরোজা রোসেনারাকে আশাস দিয়া সক্ষে আনিয়াছিল।

আর একটা কথা। এ ভয়ানক যুদ্ধ-ব্যাপার সংবাদ, মুশিদাবাদে নবাবের নিকট প্রেরিত হইল। নবাব ও বিপক্ষদলদেলন জন্য দৈন্য পাঠাইবার উত্থোগ করিলেন। কিছু দে
উল্লোগ ব্যর্থ হইল। সেই সময় কর্ণেল ক্লাইবের পত্র সিরাজউন্দোলার হত্তগত হয়, সে পত্রের লিখনভঙ্গী দেখিয়া ইংরাজের
সহিত যুদ্ধ অপরিহার্য্য দ্বির ধরিয়া অবিলম্বে দৈন্য সংগ্রহপূর্বকে
কলিকাতা অভিমূধে যাত্রা করিলেন। স্থতরাং সাত্রে আর
দৈন্য পাঠান হইল, না। তাহার পর নবাব সিরাজউদ্দোলা
১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুন তারিখে পলাশির বাগানে ইংরেজ
কর্জক সিংহাসনচ্যুত হইলেন, কাজেই সাত্র সম্বন্ধে আর কোন
কথাই হইল না।

# ( )

সতীশচক্ত নিজবাটী হইতে একটু দূরে রোসেনারার একটা বাটী প্রজ্ঞত করিয়া দিয়াছেন। সেই বাড়ীর পুর্বাধারে, ধ্ব বড় রক্ষমের ফুলের বাগান। বাগানে মলিকা, গোলাণ, বেল, যুঁই, বাথি প্রভৃতি বিবিধ প্রকারের ফুল'বৃক্ষ রোপিত। কোথাও প্রক্ষ্টিত, ফুল, কোগাও কলিকা বাতাসভ্রে ছুলিতৈছে, নিঃমার্থ প্রেমের পূর্ণতা দেখাইতে যেন বিধাতা তাহাদিগকৈ সম্বন করিয়াছেন। তাহারা অকাতরে, অ্যাচিতে দৌরভ টালিতেছে।

স্ভীশচন্দ্র একা সেই পুল্পেল্লানে। যেন কোন গভীরভাব তাঁহার প্রাণের ভিতর লুকাইত রহিয়াছে। সতীশ্চন্দ্র পাদচারণা করিয়া বেড়াইতেছেন, এমন সময় রোসেনারার কক্ষ হইতে স্থানর গীতের স্বরলহরী বাতাসভবে ত্লিতে-ত্লিতে আর শ্রোভার কণবিবরে মধু ঢালিতে ঢালিতে উখিত হইতে লাগিল। সতীশ্চন্দ্র হিরকরণে তাহা ভনিতে লাগিলেন। গীত হইতে লাগিল—

আমি প্রাণ দিরে ভালধানি তোমারে,
তথাপিও তুমি কিরে চা'বে না বারুক ফিরে।
তুমি যদি চাহ কতু কটাক্ষ-নয়নে,
কত স্থা করে যেন এ তাপিত পরাণে;
কথা ক'লে কি বে হর, জানাব কি' করে।
কি কটন তব প্রাণ, প্রাণ তা'ত জানিনা।
আমি মরি তব লাগি, তুমি ফিরে চাহনা।
সংরক্ত অশ্নি সদা হদি-মাঝে হান রে।

সতীশচন্দ্র গান ওনিতে ওনিতে বসিয়া পড়িলেন, বলিলেন, "উ:, আমি কি কঠিন!" আমি বি পাষও! একজন আমার জন্ম পাগল, সে আমার নিকট কিছুই চাহে না, একবার দেখা ৭ দিনাক্তে একটিবার আমায় দেখা দিও, আমি তাহাতে বড় স্থুখ পাই, না দেখা দিলে প্রাপ্তের জিতর জলিয়া যায়, এক-একবার আমায় দেখা দিও—এই অস্থোগ। যাই, আর অপেকা কতিব না, হইলই বা মুসলমান—তাহাতে কি ?"

ক্ষণিক শ্বিভাবে থাকিলেন, শেবে দীর্ঘনিশাস পরিভাগ করিয়া বলিলেন; "উ:, মুসলমান রোসেনারা! অভ কৌক্র্যা অভ গুণরাশি লইয়া কেন মুসলমানের ঘার অলিয়াছিল রে!" আবার বলিলেন, "হউক মুসলমান, আর সহু হয় না। অভ ভালবাসার প্রতিদান দিতে কেন কুন্তিত হইব? আক্ষন্ত এই শুহুর্জেই রোসেনারাকে বৃকে করিয়া ভালার আশা-পুরণ ও আমার হাদ্যের তৃপ্তিবিধান করিব।" এই বলিয়া উঠিয়া দাড়াইলেন, এবং ক্ষণিক কি ভাবিয়া রোসেনারার গৃহাভিমুখে চলিলেন। যাইতে খাইতে দশবার থামিয়া পড়িলেন, কত কি ভাবিলেন, শেধে সেধানে উপত্বিত হইলেন। একটি কক্ষণার ঠেদান ছিল— ঠেলিলেন, ঠেলিবামাত্র খ্লিয়া গেল।

কলটি স্নরভাবে শ্লজ্জিত। বড় বড় ছবি, বড় বড় মুকুর
গৃহ-ভিত্তির সাতিশয় শোভাবর্জন করিতেছিল। গৃহতল স্থান্দর
মধ্মলের কার্পেটে আচ্চাদিত। পূর্বধারে জানালার নিকট
একধানি পিত্তলের পালত্তে স্থান্দরশা শোভা পাইতেছিল।
তাহার উপর রোসেনারা একটা উপাধানে অর্জশয়ন বিয়া
গান গাহিতেছিল।

তাহার অন্তিম্ব লোপ পায়। সেই মনুমোহন গঠন-পারিপাটোর
ও লালিতোর ত' কথাই নাই, তাহাতে আবার মণিময় কাফ কার্য্য-খচিত রম্বালকার শোভা পাইতেছিল। পরিহিত লাল রজের শাড়ী, বক্ষে মনোহর কাঁচলী, অঙ্গে কাফ,কার্য্য প্রভাবে অনস্ত নক্ষত্র-খচিত্বং ওড়্না। পৃষ্ঠদেশে কাল-ভ্জ্ঞিনী তুল্য লম্মান বেণী।

সতীশ্চন্দ্র বার খুলিয়া সেইস্থানেই দাড়াইয়া অনিমেষ নারনে রোসেনারার জ্বলর মৃথথানির প্রতি চাহিয়া রহিলেন। বোসেনা-রাও বারোদ্যাটন শবে সেদিকে চাহিয়া আর নয়ন ফিরাইতে পারিল না। তুইজনই আত্মহারা—তুইজনই নির্বাক—নিশাল ! শেষে রোসেনারা সে নিস্তর্জাত করিয়া কহিল, "বিধাতা কি" অভাগিনীর আশা-প্রস্থন প্রকৃটিত করিলেন।"

সতীশ্রন্ধ তোক গিলিয়া, খামিয়া, ললাটের স্বেদনীর মৃছিয়া কহিলেন,""রোসেনারা! বিধাতা ভোমার কি আশা পুরাইলেন ?"

রোসেনারা মর্মভেদী এক বিলোল-কটাক নিক্ষেপ করিয়া সতীশের মাথা ঘ্রাইয়া দিয়া বলিল, ''ল্লীজাতির আশা করিবার এ জগতে কিছুই নাই; আছে কেবল এক ভালবাসা—কিছু লীজাতি ভালবাসিবার,উপাদান পায় না, যদি কখনও পায়, তবে তাহাই তাহার আশা-ভর্ত্যা। সে আশার পাদম্লে তাহার জীবন বৌবন সকলি। আমি নিতান্ত অভাগিনী, ভাই সে উপাদান পাইয়াও তাহার পদতলে যৌবন দিতে পারিলাম না—কিছু দিব। অনস্ত-স্রোত্যিনীর অনস্ক্রোত প্রাবহিত হইলে সামান্ত বাঁধে কি তাহা রাধিতে পারে সভীশবার গু

সতীশ দে কথায় একেবারে আত্মবিশ্বত হইলেন। প্রাকৃতিক

শতীশ বলিলেন, "বোদেনারা, তুমি মরিবে কেন ১"

রোসেনারা সে কথার প্রত্যুত্তর না দিয়া অনেকণ নি:শংক নিতৃত্তে সভীশের পুথের দিকে চাহিয়া থাকিল, শেষে একটি দীর্ঘনিশাশ পরিভ্যাগ করিয়া বিহানায় শুইয়া পড়িল। শুইয়া গাহিতে লাগিল,—

> আমি প্রাণ দিয়ে ভালবাসি তোমারে, তথাপিও তুমি কিরে চাবে না বারেক ফিরে ট

তথন সতীশচন্দ্র রোসেনারার পার্যদেশে গিয়া বসিলেন। উভয়ের হৃদয় পুলকিত ও প্রেমোৎফুল্ল হইল। ক্লেসেনারা গান ক্লন্ধ করিয়া সতীশের গলা ধরিয়া বলিল, ''তুমি কি আমার ?''

"এ দেহে যত দিন প্রাণ থাকিবে, তক্ত দিন আমি তোমারই। এই বলিয়া সতীশ্বন্ধ রোসেনারার স্থন্দর গোলাপীগণ্ডে—লিখিতে লক্ষা করে—চুম্বন করিলেন।

### ( 4)

সরোজা ও বিরক্ষা তৃইজনে গ্রাসাদোপরি বদিয়া কথোপকথন করিতেছিল।

বিরন্ধা বলিল, "তা, তুমি ব্ঝিয়ে-স্থায়ে ব'লে যত ফল হবে, অস্তে ব'লে কি আর তত' হয় ?"

স্রোক্ষা দীর্ঘনিশাস পরিত্যাপ করিয়া বলিল, "স্থি! আর কি সে দিন আছে ? যাহার আজ্ঞায় সতীশচক্ত জীবন বিসর্জন দিতে পারিত, যাহার অসুমতি না পাঁইলে সতীশ আমার সহিত পর্যায় কথা কহিত না, সেই সতীশ আজ কিনা সেই পবিজ্ঞানেতিব, ধর্মের আদর্শ, দরিল্রের বন্ধু, পীড়িতের শান্তি ভ্বনকে সংহার করিতে উত্তত! আমি ত কোন ছার স্থি ?"

বিরক্ষা। ঠিক্ ব'লেছ, ও ছু'ড়ি বোধ হয় সতাশকে কি
 করেছে।

স্রোজা। সই, সকলই আমার অদৃষ্ট। যাহা ছউক, সে যাহা কপালে ছিল তাহাই হইল, কিন্তু কি সর্বানা উপন্থিত! রোসেনারা মৃত্রণা দিয়া সাংসারিক স্থতঃখ-বিবজ্জিত ভ্বনকে সংহার করিবার চেষ্টা করিতেছে। কি হবে ভাই ?

এই সময় অনেক দিনের পর সতীশুল্প স্রোকার গৃহে প্রবেশ করিলেন। বিরকা সরোজাকে কহিল, "আমি তবে এখন আসি। সতীশ বলিলেন, "কেন বাবে ?"

বিরকা। কামী-ক্রীর সমিলন স্থানে কি ক্রেকের থাকিতে আছে ? সতীশ। সরোজ। আমার স্ত্রা, আমি সরোজার স্বামী এ সম্বন্ধ এখন আর ভাবিও না। সরোজা দেবী, আমি পশু। যাহা করিতে লঘুচেতা মহুয়োও স্থাণ করে—সরোজাকে আমি তাহাঁই করিতেছি।

বিরজা। তাহা করিতেছেন কেন ? ইচ্ছা করিলে এখনও ত সে পাপময় পথ পরিত্যাগ করিতে পারেন। সতীশ বাবু, আমাদের অফ্রোধ, প্রজাদিগের অফ্রোধ, ভ্বনের অফ্রোধ, স্থি সরোজার অফ্রোধ, জাতির অফ্রোধ, হিন্দুধর্মের অফ্রোধ, আপনি উহাকে পরিত্যাগ কলন। সতীশ বাবু, দেবী সরোজা হইতে—ছিচারিণী ফ্বনী রোসেনারা, কিসে ভাল্ল হইল ?

সৃতীশ্রম দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "বিরন্ধা, তোমরা আমাকে উপদেশ দিয়া কি করিবে ? আমি সকলি বুঝি, উপদেশও অনেক দিতে পারি । কিন্তু রোসেনারাকে তিলার্জিনা দেখিলে প্রাণের ভিতর কেমন যেন কি করে । তাহার কথা প্রতিপালন না করিলে যেন আমার জীবনের মহা হানি হইয়া যায়। প্রতিপদে ইচ্ছা করি, তাহার নিকট হইতে পিছাইয়্ পড়ি, কিন্তু অগ্রসর হই, পিছাইতে পারি না।"

এই সময় সেই গৃহে ভ্বন্মোহন প্রবেশ করিলেন। স্তীশচক্রের কথা ভনিয়া বলিলেন,—

''দতীশ, তোমার স্থায় বীর ও ধার্মিক প্রুষের নিকট এরপ ওনিবার আশ। কখনও করি নাই। যে হৃদয় জাতীর জীবন রক্ষার জন্ম উন্মন্ত, শত শত আহতের আর্ত্তনাদ, হত্যাজ্জর ছট্ফটানি ও রক্তের নদী দেখিয়াও টলে নাই'; ধর্মের জন্ম বে হৃদয় লালায়িত—নীতির জন্ম অহ্প্রাণিত ছিল, আজ কিনা সেই জনম সামান্ত পাপমন্ন কাষ্যের হৃত্য এত গলিন। গেল !—একেবারে অর্গ ২ইতে নরকে প্তন !"

সভীশ। বৃঝি সকলই, দিল্প মনকে কিছুতেই সে পথ হইতে ফিরাইতে পারি নাণ

ভ্বন। মহ্যাদিপের প্রবৃত্তিকে তুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক ধর্মগ্রন্তি আর এক পাপপর্ভি। माञ्चरवत्र धर्मक्षद्रश्चि कामकार्ण এक हे निष्ठिष रहेशा পড़िलारे পাপপ্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। প্রবল ও তুর্বলের ঘাত-**अ**िचारक याश घिया थारक, এই উভয় প্রবৃত্তির বিবাদেও ভাহাই ঘটে। প্রবস পাপপ্রবৃত্তির "সহিতু ঘূঝিতে-যুঝিতে ধর্ম প্রবৃত্তি অতিশয় কীণ হইয়া পড়ে, তখন পাপপ্রবৃত্তির জনা ধর্ম প্রবৃত্তি আর কিছুতেই বর্দ্ধিত হইতে পারে না। কাঞ্ছেই মাতুষ জানিয়া ওনিয়া পাপপ্রবৃত্তির আয়তে ইহিয়া যায়। এইজন্য हिन्तु-मनौर्वेशन माधायन উপकादार्थ निजा-मन्ना, পৌতानिक পুরা, ব্রতবিধান ও জিয়াকাণ্ডের স্থান করিয়াছেন। তাহার ভাংপর্যা এই যে, ঐ সকর ধর্মসূলক ব্যাপারে পর্যালপ্ত থাকিলে ধর্মপ্রবৃত্তিরই পরাক্রম বর্দ্ধিত হয় ও পাঁপ-প্রবৃত্তির ক্ষমতা ক্রমশঃ নিন্তেজ হইতে থাকে, কিন্তু শক্তিসাধকের পক্ষে সে বিধান নহে, সেখানে প্রবৃত্তি-মার্গের সুর্বতোমুখী বিনাশ ও নিট্রিব্র আবাস। তোমার এখন পাপপ্রবৃত্তি প্রবল, পরিশ্রম করিয়া তাহাকে নিষ্টেত্ত কর-ধর্মপ্রবৃত্তি প্রবল কর-জাবার পুনরায় স্থপথ পাইবে। •

সতীশ। সে সকল উপদেশ ৰুখা। এখন তোমাকে বিজ্ঞাসা করি, রোকোনারা ভোমাকে যে অহুরোধ করিয়াছিল, তুমি তাহাতে স্বীকৃত আছ কি না P ভূবন। কিন্তপে স্বীকৃত হইব ?

সতীশ। কেনৃ ? হিলু, মৃদসমান, বৌদ্ধ খ্রীষ্টেরান ইহাদিগকে কি ঈশর ভিন্ন-ভিন্নরপে স্থান করিয়াছেন ? সকলেই কি এক নহে ? তুমি যথন শক্তি-সাধক, তথন ভোমার নিকট জাতিভেদ কি ভাই ! অত এব অসুমতি লাও, আগামী পরশদিবদে হিলু মৃসসমানের সন্মিলনী ভোজন হইছা যাউক।

ভূবন। সতীশ বাবু! জান, জ্যোতি, নৈতিকপ্রভা, ধর্মের উষার আলো, সকলই এখন ভোমার হৃদর হইতে অপসারিত रहेशाष्ट्र ; च्छताः त्यार्डत मृत्य वानित वीर्धत नाम त्य त्करन দার কথা ভোমার নিবট উর্থাপিত হইবে, তাহা তৎক্ষণাৎ ভাদিয়। হাইবে। তুমি বলিলে, শক্তি সাধকের নিকট জাতিভেদ নাই, সেটা व्यामानिक कथा वर्षे। किन्न किन्नामा कति-मृति, मृननमारनत হাতের হুইটা ভাত থাইঁয়া বেড়াইলেই জাতিভেদ কি উঠাইয়া **दिन अप्राट्म १ आजिम ज य भार्यका, अनम्म इट्रा**ज खारा **छ**रभारेन করার নামই জাতিভেবের ইচ্ছেদ। একজন ধনবান আহ্মণকে मान कतिरङ आंगात ८१ आंग्रह आरहः এकक्कन मीन-हीन मूनन মানের উপরও তাহা হওয়া চাই। একটি স্থলরী হিন্ যুবতী ব্যাধিকিট হইলে, তাহার গুক্রবার জন্য আমার যে ইচ্ছাশক্তি ব্যমিত হইবে, একটি বৃদ্ধা মুচিনীর জ্ঞাও তাহাই হওয়া চাই। সাধু বাদ্ধণ ও মুসলমান একইরূপ সম্মানিত এবং ছাই হইলে সমভাবে দণ্ডিত হইবে। এ মৃচি, ইহার দারুণ কুধায়ও একমৃষ্টি আম দেওয়া হইবে না, উনি আছাণ, উহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া व्यानिया नत्रश्रुतिवात हाउँनि वाजाहेबा ४। अवाहेबा देउनाङ निद्र टेडन टानान कड़ा इडेटव-इंहा ना इडेबा नर्सकीटन नमजाटन

দেখার নামই জাতিগত পার্থক্যহীনতা এবং ইহারই অপর নাম জাতি ভেদের উচ্ছেদ। নত্বা বার-জাতির বাড়ী খাইয়া বেড়ানকেই পণ্ডিতগণ জাতিভেদ উঠানো কহেন-না।

সতীশ। তোমাকে রোদেনারার হাতের ছু'টা ভাত খাওয়ালেই এয়ন কি দোষ হইবে ?

ভূবন। দোৰ অনুনক হইবে। আমি তাহা ছইলে সমাজ শহরের কারণ হইব । আমাতে যদি কেহ বিশাস করে—এমন ফিন্তিক হাকে—তবে সেও ঐরপ হইবে সন্দেহ নাই।

সতীশ। সমাজ ত কাহারও সজে ঘাইবে না! উহাতে ত' আখ্যাত্মিক কোন দোব নাই!

ভূবন। আছে বৈকি, যাহা সমাজের অকল্যাণকর, তাহা সর্বলোষের কারণ।

সূতীশ। দেশস্থ সমস্ত লোক বলিতেছে, ভুবন থদি বলেন, আমি মুসলমানের ভাত থাই, ভোমরা থাও; তবে আমরা পারি। তুমি না থাও,—মুখেই কেন বল নাঁ ?

ভূমন। প্রবঞ্চনা করিয়া অন্তকে বিপথে লওয়া, ইং। হইতে পাপকার্য আর কি আছে সতীশ বাবৃ? তোমার পারে ধরিয়া অন্থরোধ করিকেছি—তৃমি উহাকে বিশ্বত হও দেখ, তৃমি মাহার জন্ত এত উরাত্ত হইয়াছ, যাহার জন্ত ধর্মকে পদুদলিত করিতেছ, তাহার সহিত তোমার সহস্ক কি ? তৃমি কি সেদিনের কবা এক মূহর্ত্তের জন্তও জাবিতেছ না ? বেদিন তৃমি, আমি, রাজা, প্রজা, ধনী, দরিজ, বিখান, মূর্থ, স্থ্মী, ক্ষ্মী, শাশানের চিভাজনে মিশিয়া বহিব, বেদিন ভালবাসার পরিশাম, জীবনের প্রস্তার, অভ্যাচারের কালিমা-চিক্ত, অকিচারের ভীমদণ্ড, দরিজ

পীডনের জনস্ত অভিশাপ মাথায় করিয়া আতপ-তাপ**-দথ ৬**ছ-পত্রের মত, ঐ স্পঞ্রস্কাত ফলের মত ত্নি আমি ঝরিয়া ·পড়িয়া পচিয়া যাইব—দেদিনের কথা কি দিনাত্তে একটিবারও চিন্তা কর না । ভাই । আজ হউক, কাল হউক, আর দশদিন পরেই হউক, এ পথিকের পাছশালা অপেকাও ক্লণবিশ্রামস্ত্র পৃথিবীর ধুলাথেলার বসতবাটী ছাড়িয়া যাইভেই হুইবে। ভবে ভূমি কেন, অত অনিমেষ স্বেহনয়নে ঐ এক্ধানি মুখের প্রতি চাহিয়া ধর্মধনে বঞ্চিত হইতেছ ? কাহার জন্ম চিস্তা করিয়া তমু অন্থিদার করিতেছ ? যাহাকে তুমি কল্পনার প্রেমময় স্থ-দিংহা-भान वमारेया वाभमाव क्रवय-कृष्य निया निवानिश भूका कविटक्र, দে জেমার কি, তাহা আত্ম পর্যান্ত ঠিক করিতে পার নাই। হায়, দে আদরের আদর ত তোমার চিরসহচরী হই**য়া** ভোমার **অনস্ত** जबकात्रमय ভবिষ্য জीवन-পথে जाला धतिया याहेरव ना! नव একা-এচা। কেই কাহারো নহে। "তোমার" "আমার" কেবল কথা মাত্র। "ওগুলা জ্বীবনের দীমা—ছুদিনের ব্যক্তিগত প্রেম, আত্ম-বিভূমনা। সতীশবাবু, একবার আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত কর, আপনাকে অধ্যয়ন কর। তুমি যে মোহে আবদ্ধ, ভাই ত' তোমার এত গোলমাল। তোই ত' তুমি পথ চিনিতে পারিতেছ না। এখানে পথ দেখাইবার কেহু নাই। আপনার পথ আপনি চিনিয়া লও— মার মোহে মাবদ্ধ হইয়া পাপে পূর্ণিত इहेख ना।

সতীশ অনেককণ স্থিরভাবে কি চিস্তা করিলেন, শেষে একটি দীর্ঘনিখাস পরিভ্যাগ করিয়া কহিলেন, "সময় কড ?"

বিরকা বলিল, "প্রায় রাত্রি ছয় দও।"

সভীশ। আমি তবে চলিকাম।

👞 वित्रक्षा । च्याक महाबाका ग्रह् शक्सियन मा ?

নতীশ। ,থাকিতে পারি কই ? রোসেনায়া ভিন্ন কাহাঁরও নিকট বসিতেও বেন কট হয়, আমি চলিলাম ন

ন সরোকা ছুটিয়া পিয়া সতীশের পদপ্রাক্তে সূটিরা পড়িল, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ওগো, আমার ফেলে কোণা যাবে ? আমি যে তোমার দাসী। আমি যে তোমা বই আর জানি না। আশেশর! আর যাতনা দিও না, যদি ফ্রদ্ম চিরিয়া দেখাইবার হইড, তবে দেখাইতান তোমা-বিহনে এ হৃদ্য কিরুপ শ্বশান হইয়াছে। তোমা-বিহনে আমার আর কে আছে । আমার কেলে যেও না।"

"সরিয়া যাও!" বলিয়া সর্বীদ্ধাকে পদঘারা ঠেলিয়া ফেলিয়া সতীল্লচক্র বাহির হইয়া গেলেন। ভ্বন ও বিরক্ষা সেই সকে বাহির হইয়া গেল। সরোক্ষা সেই স্থানে পড়িয়া স্টয়া-স্টয়া কাদিতে লাগিল।

# (8)

সভীশচক্র সে স্থান হইতে বহির্গত হইরা একেবারে রোদেন নারার গৃহে গমন করিলেম।

दारामनावाः विनन, "এতক্ষণ কোথায় हिरन ?"

সভীশ থতমত বাইয়া বলিল, "সেই বিষয়ে জুবনকে জঞ্রোধ করিডেছিলাম।" রোসেন্রো চোথ মূথ ঘুরাইয়া বলিল, "সেটা মিছে কথা,
আমাল কথা কি বল দেখি ?"

'সতীশ। 'আসল কথা আৰার কি ?"

রোসেনারা। গোপন-বিহার হইতেছিল—সরোজার গৃহে ছিলে। তা থাকিলেই বা আমি কি করিব। ঘ'দে-মেজে রূপ, আর ধ'রে-বেঁধে পীরিত—আমার ঠিক তাই।

ি সতীশ। না রোসেনারা, আমি ভোমারই। তবে সঁরোজার ঘরে একবার গিয়েছিলেম বটে।

"আমি তা' জানি গো জানি" বলিয়া রোসেনারা কাঁদিতে আঁরস্ত করিল। 'সতীশের প্রাণে তাহা সহ্ হইল না, সে অঞ্জল—দাক্ষণ কণ্টকরপে সতীশের প্রাণ বিদ্ধ করিতে লাগিল। সতীশ রেমেনারার অঞ্জাবিত স্থলর মুখবানি ধরিয়া কাতর কঠে কহিল, "প্রিয়তমে! সতীশ তোমা ভিন্ন আর কিছুই জানেনা। তোমার নিকট সতীশ প্রাণেরও মনতা রাথে না। রোসেনারা! তোমার মৃথ বিরস দেখিলে আমি জগং অজ্কার দেখি। আমায় ক্ষমা কর, আমি আর কথনও সরোজার গৃহে যাইব না।"

রোদেনারা চারু-অঞ্চলে চকুর জল মৃছিতে-মৃছিতে বলিল, "তোমার মৃথে মধু—গরল প্রাণে, টাদথানি দাও হাতে এনে।" আমি একটা সামাঞ্চ অফ্রোধ করিলাম, তা সম্পন্ন ক'রেন না— আর কথায় কথায় বলেন, "রোদেনারা, ভোমার জনো আমি প্রাণ দিতে পারি।"

সভীশ। সেই জন্যে ত' এড বিলয়।

त्वारम । जात कता व्यिथज्य। यश्यो मत्त्राकात शृहर किन ?

ু সতীশ। সরোজা অমুরোধ করিলে, ভূবন সহজে খারুত হুইবে ভাবিয়া।

রোসে। সরোক্ষা ও ভ্রনে বড় পারিত—ন। ? '

সতীশ। ঠোঁট মূব চাটিয়। বলিলেন, "হা, উভয়ে উভয়কে ভালবাদে বটে।"

রোসে। আমি ভোমার বাড়ীর একটি দাসীর মৃথে ওনিয়াছি, উহাদের মধ্যে গুপ্ত প্রণয়েরও বড় বাড়াবাড়ি।

সভীশ। দূর, তাকেন ? ভূবন জিতেক্সিয় ও ধার্শিক।

রোসে। ওটা ম্থের কথা। গুপ্তাপ্রেমের গুপ্তভাবই ঐরপ। ভাল, তোমায় ক্রিজাসা করি, তুমি যগন সরোজার গৃহে গিয়েছিলে, ভূবন তথন কোথায় ছিল ?

সতীশ। তা জানিন', মামি গেলে∌ একটু পরেই এল।

রোদে। তুমি ভাকিয়াছিলে ?

সভীশ। না।

রোসে। তবে দে জান্তে কেমন ক'রে যে, তুমি দেখার আছ ? এখন বোধ হয় আদল কথা বৃঝিতে পারিয়াছ যে, ভোমার জীর হৃদয়-মধু পান করিতে ভ্বন-মধুকরের ভভাগমন ? তুমি বল, ভ্বন ভোমার পরম বন্ধ, প্রকৃত প্রভাবে ুদে ভোমার পরম শক্ত।

রোসেনারার মুথে এই কথা শুনিয়া সতীল একেবারে চমুৎ-কৃত হইলেন। তাঁহার বুকের ভিতর কি যেন কি ছইতে লাগিল। মনে ভাবিলেন, "ঠিক কথা। সরোজার সহিত যদি ভ্রনের গুইপ্রথম না থাকিবে, তবে আর ভ্রন সেখান কি করিতে আসিবে? দীর্ঘনিশাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "উ:, কি বিশাস্থাতী — খার কাহারও অন্থরোধ শুনিব না, কাহারও কথার' দৃক্পাতও করিব না। রোসেনারাণ! তুমি আমার চক্ষ্তে অসুলি দিয়া কতদিন—কতদিন উহা দেখাইয়াছ, কিন্তু আমি বিশাস করি নাই। আৰু আমার সম্পূর্ণ বিশাস হইয়াছে। আমি ভ্বনকে নিশ্চয় বিনাশ করিব—দেখি কাহার সাধ্য তাহাকে রক্ষা করে।"

কৃটিল-কৌশলা চত্রা রোদেনারা মনে মনে হাসিল এবং বলিল, 'সতীশ, তুমি বা কত চত্র, পুক্ষগণকে চত্র করিতেই ভো বিধাতা আমাদিগকে স্কুজন করিয়াছেন। ভ্বনের জন্য আমার আশা মিটাইতে পারিতেছি না, তাহাকে ধ্বংস করিতে না পারিলে হিন্দুর গর্ম্ব ধর্ম করিবার স্থবিধা পাইতেছি না। এ জন্য কত কৌশল, কভ চাতৃর্যাজাল বিস্তার করিয়াছি, কিছ কিছুতেই সফলকাম হইতে পারি নাই, আজ বোধ হয় আমার আশালতা মুক্লিতা হইল!' প্রকাশে বলিল, "যা হউক সতীশ বাবু, দেখ, আমার এই একটা কার্যাে ভ্বন সম্পূর্ণ বাধা দিতেছে। তোমার স্ত্রীকে লইয়া'যাহ। করিতে নাই — ভাহা করিতেছে। তুমি যদি মাহ্য হও, মহুষ্াশালিতে যদি ভোমার দেহ গঠিত হয়, তবে বোধ হয় আর উপেক্ষা করিবে না। অন্যই তাহাকে বিনাশ করিয়া ফেল। আর যদি ভাহা না করিতে পার, তবে জানিলাম তুমি নিভাস্ত কাপুক্র।"

সতীশচন্দ্র রোষক্ষায়িত লোচনে রোসেনারার বদন প্রতি চাহিয়া বলিদেন, "রোসেনারা, আর স্মানকে বাকাবাণে দশ্ধ করিও না। আমি এখনই ভূবনকে ধাংস করিব।

उरक्शर अवस्त मार्गोटक छाविश विवासन, "नीख कालधारक

ভাকিয়া আন্।" দাদী জ্বতপদে ঝালেখাকে ভাকিতে গেল। কালেখা, দতীশের একজন অন্থাহপ্রার্থী দৈনিক।

রোদেনারা মনে মনে ব্ঝিল, এতদিনে আমার মনোরথ পূর্ণ इटेन। এতদিনে আমার পরম শক্রর বিনাশবিধান इटेन। রোদেনারা ভূবনকে পরম শুক্র জ্ঞান করিত। ভূবন ধার্মিক— त्वारमनाता পार्भत প्र्मृर्डि—िष्ठातिनी। याशाता भार्भ व्ययख्, পাপ-সাগরে একেবারে ভৃবিয়াছে, কে জানে কোনু দৈবশক্তির প্রভাবে তাহারাও মৌথিক না হউক, আন্তরিক ধার্মিকগণকে ভজি না করিলেও একট ভগ করে। এই স্বতঃসিদ্ধ বিধানামুসারে রোসেনারা ভূবনকে ভয় করিত। আরও বিশেষত: ভূবন সর্বাদাই দতীশকে রোসেনারার নিকট গমন করিতে নিষেধ করিত, কঠ , ধর্মভয় দেগাইত, এবম্বিধ বছকারণে ক্যোদেনারার চিত্তে ভূবনের মূর্ত্তি শত্রুব্বদে প্রতিফলিত হইত। তাহার পর আজ মাদাবধি হইল, রোসেনারা সতীশের নিকট অমুরোধ করিয়াছে—''সকলেই व्याभारक मूत्रममान विमय्ना अफ श्वना कतिया थारक, এ व्यनमान चात . चामात्रै ल्यात नश् रंग ना। ज्यि अल्लान कमिनात, ज्यि না করিতে পার এমন কাঞ্ছই নাই। আমার এ হ:খ ঘূচাইয়া माछ--हिन् प्रनमात्नै अकट्य मामात्र वाफ़ीटक ट्लाब्न कक्क।" ইহার জ্বন্ত রোদেনারা বন্ধ পীড়াগীড়ি করিতেছে। সভীশও দে জন্ত বড়ই অন্থির হইয়া পড়িয়াছেন। **দেশওদ্ধ লোক ইহা**র विद्याधी। किंद्र প्रवन পदाकाश स्विमाद्वद महिल विद्याध করিয়া তাহারা কিছুই ক্রিতে পারিবে না। তবু ভাহাদের সহায় ज्वनत्माहन ।° स्छत्राः व शार्धत कार्या यथन ज्वन विरत्नाधी, छथन রোদেনার ও সভীপের সে পরম শক্র। সভীশ রোদেনারার

পরামর্শে ভ্রনকে কতদিন সংহার করিতে গিয়াছেন, কিন্তু কে, জানে কেন তিনি তাহাতে পিছাইয়া পড়িয়াছেন। ন শেষে রোসেনারা দেখিল, ভ্রনের পক্ষে গুরুতর দোষ সাব্যস্ত করিতে না পারিলে সফলকাম হওয়া যাইবে না। তাই আজ্ঞ সে কয়দিন ধরিয়া ভ্রন ও সরোজার প্রশীষ্টিত মিখ্যা কথা বলিভেছে; ভ্রাজ সতীশ তাহা বিশাস করিলেন।

কালেথাকে ভাকিতে পাঠাইয়া সতীশচক্র রোসেনারাকে বলিলেন, "রোদেনারা, আমি বোধ হয় আর অধিকদিন বাঁচিব না। সর্বানাই বেন আমার প্রাণ পালাই-পালাই করিতেছে।" •

্ রোসেনারা সতীশের মৃথচুম্বন করিয়া বলিল, "বালাই, অমন কথা কি বল্তে আছে—তুমি মদ খাবে ?"

সতীশ দার্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, 'থাব।'' রোপেনার। মদ আনিল—ছইজনে থাইতে বলিল। মদ খাইতে থাইতে বোসেনারা গান গাহিতে লাগিল। এই সময়ে কালেথ। আসিরা সেলাম জানাইল। শতাশ তাঁহাকে বলিলেন, "কালেথা। এতদিন তোমাকে বেতন দিয়া রাখিয়াছি, প্রাণ দিয়া ভাল বাসিয়াছি, আজ তাহার প্রতিদানে ভ্রনের মন্তক আনিয়া রোসেনারার পাদপদ্যে উপহার দাও।"

কালেথার উপর এরূপ হকুম,—অবশু<sup>®</sup>এত কড়া নহে, আরও হুই একদিন হইয়াছিল। সে বলিল, "হুজুর, ভুবনকে আমি হত্যা ক্রিতে পারিব না, স্থাপনার নিকট ধরিয়া স্থানিয়া দিতেছি।"

"শীজ আন্।" বলিয়া সতীশচক্ত আবোর মভাপান করিতে। লাগিলেন।

# ( a )

কালেথা ত্বনকে আনিতে গেল, রোসেনারা যে তাহাতে কত আনন্দাস্তব করিতে লাগিল, তাহা সামাল্য লেখনীর বর্ণনীয় নহে। তথন সে মনে মনে আবার একটা পরামর্শ আঁটিয়া লইল। সভীশের গলা জড়াইয়া ধরিয়া মুখচুখন করিয়া বলিল, "সভীশ, প্রাণেখর, আমি যে পূর্বজন্মে কত পুণ্য করিয়াছিলাম, তাহা বলিবার নহে। তোনার মত প্রাণ্যার, এজগতে দেই স্থা।"

সভীশ প্রেম-রদে গলিয়া গেলেন। বলিবেন, "আমি বুছু পুলাফলে ভোমায় পেয়েছি।"

রোসেনারা মানের নাকের নোলক ছুলাইয়া বলিন, "্থামার আর একটি কথা ভূনিবে ?"

সতীশ। রোসেনারা! তোমার জক্ত আমি প্রাণ দিতে পারি, কথা ভানিব না !— কিঁবল।

রোসে। সরোজা ও বিরক্ষা এক ভ্রনের সহায়তায় ভোমাকে ও আমাকে যৎপরোনান্তি অপমান করিয়াছে, সতএব ভাহা-দিগকে এখানে আনাইয়া তাহাদের সন্মুখে ধেন ভূতনকে হত্যা করা হয়।

সতীশ একথা ভানিয়া যেন কেমন একরণ বিষয়াৰিষ্ট হইলেন, বলিলেন, "ডা'না করিলে কি হয় না ?"

রোদে। এই যে **ট্রনিলে, আমি** যা বলিব, তাই করিবে ? যা হউক, একথাটা বলাও আমার অন্যায় হইয়াছে। হাজার হ'ক, সরোজা হ'ল—

### বেশ্ব

সতীশ। না- সেজনা নহে।

. রোদে। তবে কি জনা?

সতীশ। অত গোলযোগে কাজ কি? ..

রোদে। কাজ নাই সত্যা, কিন্তু যদি একটু ভাবিয়া দেখা, তবৈ অনেক আছে । সরোজার সংক্ষাতে ভ্বনকে হত্যা করিলে সরোজা ব্ঝিবে থে, সতীশ আমাদের গুপ্ত প্রণয়ের কথা বোধ হয় জান্তে পেরেছিল, তাই ভ্বনকে হত্যা করিল। আরও জানিবে, ভ্বন হ'তে সতীশের ক্ষমতা অধিক। ভবিষ্যতে সাবধান হইবে।

নতীশচন্ত মুদিতনেত্রে অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিলেন, শেষে বলিলেন, "তাংগং হইবে। কিন্তু বিরক্তাকে আনিবার আবিশ্যক কি?"

রোদে। আছে, তুমি তা করিবে ?

সভীশ। ক্বল ?

রোসে। বিরঞ্জা আমাকে মুসলমান ও বিচারিণী বলিয়া অতিশয় মুণা করে। ভোমার প্রেয়সী ইইয়া আমার তাহা সহ হয় না। এইছলে কালেথাকে দিয়া বিরঞ্জার সতীত্ব হরণ করাইতে হইবে। আহা ইইলে উহার জাতি ও সতীত্ব-গৌরব ধ্বংস হইবে।

্সতীশচক্ত শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "না, তা কখনই হবে না।"

রোদেনারা অঞ্চলাগ্রে চোক ঢাকিয়া নাকিহুরে বলিল, "তবে 'আমাকে বিদায় দাও, আমি মরিব।"

'অবশ্য সতীশের তাহা সহ হইল না। তিনি তথন দীর্ঘনিশাস

পরিত্যাগ করিয়। কহিলেন, "যাহ। কপ্মলে আছে তাহাই ঘটবে;
—তোমুর কথা আমি অবশ্য প্রতিপাসন করিব।" দাসীকে
ভাকিয়া বলিলেন, "তুই শীঘ্র আমানের বাজীর মধ্যে পিয়ে আমার গ স্রীকে বল্, বাবু রোসেন।রার ঘরে আছেন, তাঁহার হঠাং কি
ব্যায়রাম হইয়াছে, 'যাতনাম অস্থির হইয়াছেন, আমার সঙ্গে তুমি গ ও বিরজা সম্বর এস।" দাসী চলিয়া গেল।

কালেখা ও আর ত্রজন বলিষ্ঠ লোক ভ্রনকে হাতাহাতি করিয়া ধরিয়া গৃহমধো প্রবিষ্ট হইল। সতীশ ছকুম দিলেন, শীচনকে বাঁধিয়া রাখ।" তাহারা, ভ্রনের হস্তপদাদি দৃঢ়কপে কসিয়া গৃহমধ্যেই বাঁধিয়া রাখিল। বাৈসেনারা কণ্ঠ ইইতে বছমূল্য হার উল্লোচন করিয়া তাহাদিগকে দিল। তাহারা তাহালইয়া চলিয়া যাইলে রোসেনারা বলিল, "তোমাদের একজনকে ভ্রনের মন্তকভেদন করিবার জন্য থাকিতে হইতেছে। যে থাকিবে, তাহাকে আমি তৃইশত টাকা পারিতোষিক দিব। একজন নিতান্ত নিষ্ঠুর ভিল, সে টাকার লোভে থাকিয়া গেল। রোসেনারা তাহার নিক্র একধানি শালিত ক্রপাণ দিয়া কবিল, "ভ্রম পেলেই ওকে কেটে কেলো।"

এই সময়ে সরোজা ও বিরক্ষা সেই গৃহে প্রবেশ করিল।
প্রবেশ করিয়া ভাহার রুষাহা দেখিল, তাহাতে তাইাদিগের প্রাণ
যেন অবসন্ন ও কম্পিত হইল। সতীশের অস্থারে কথা শুনিয়া
দৌড়াদৌড়ি করিয়া তাঁহাকে শুল্লবা করিতে আদিল, কিছু আদিলা
দেখে, তিনি স্বরাপানে প্রমন্ত। ভ্রন বন্ধনাবস্থায়। ভাহাদিগের
আর আদল ব্যাপার ব্যিতে কাকি রহিল না। সরোজা খারের
নিকট বিদিরা পড়িল। কাঁদিতে কাদিতে বিদিল, "প্রভু!

প্রাণেশর! একি ব্যাপারে, লিপ্ত হইমাছ নাও! সভাসতাই কি
অভাগিনীকে অকুলে ভাসাইলে ? ভ্বন ধার্মিক, ভুনিয়াছি
'ধার্মিককে ধর্মই রক্ষা করিয়া থাকেন। উহার কিছুই হইবে না,
ভূমি আমায় ফাঁকি দিবে। আম্মের যাষ্ট্র, দরিজের নিধি, হত-,
ভাগিনীর কেবল ভূমি একমাত্র স্থল, ভূমি আমায় ছাড়িয়া
ঘাইবে ?"

কালভূজ্জিনী তুল্য গঁৰুন করিয়া রোদেনারা বলিল, "সতীশ বাবু, ভোমার মহিবীর কথাগুলার ভাব শুন্লে? ছলে .কৌশলে বলা হইভেছে, তুমি মর, আার ওঁর উপপতি ভূবন জীবিত থাক্, কি পোড়া কপালের কথা রে?"

মোহ ও মদিরামন্ত সভীশ রেগসেনারার কথায় বিশাস করিয়া উঠিলেন এবং ছুটিয়া গিয়া সরোজার বক্ষে এক জীম পদাঘাত করিলেন। সরোজা কাঁদিয়া উঠিল, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আজ কতদিন পরে পদস্পর্শে পবিত্র হ'লুম। আ'র্জ আমার বৃক শাতল হ'ল। নিজম সভীশ পুনরায় পদাঘাত করিল। সরোজা এবার বডই ব্যথিতা হইল, বলিল, "আর মেরনা গো! আর মহু হয় না। আমায় কেন মারিতেছ বল নাথ, দোষ করিয়া থাকি, থজ্গাবাতে কাটিয়া কেল।"

স্থাকণ বস্ধন-ক্লিষ্ট ভ্ৰন নিজ ব্যথা বিশ্বত ইইয়া স্বোজার বাথায় ব্যথিত ইইলেন। তাঁহার চক্ষ্ ফাটিয়া জল বাহির ইইল। বলিলেন, "সতীশ বাব, এ কি নারকীয় পাশব অভ্যাচার আরম্ভ করিলে? ধর্ম কি নাই? হায় রোদেনারা! এমনি করিয়া কি দেশ উৎসন্ন দিতে হয়ং?" লোসেনারার ভাহা সৃষ্ট্র না, দৌড়িয়া আসিয়া—ত্বন বসিয়াছিরেন—ভ্ৰনের মাথায় এক লাধি মারিল। ভ্বন তাহাতে জক্ষেপও করিলেন না। বিরজা কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, "কি হ'ল গো! পরম যোগী, পরম দয়াল, পরম দেবতা ভ্বনের মন্তকে যবনীর, বিচারিণীর প্রাঘাত! হাত জগং, হা ধর্ম, ইহা তোমরা এখনও সহ করিতেছ ?"

স্তীশচক্স ইতিপুর্বেই পালকৈ গিয়া বদিয়াছিলেন, রোসেনারা, সেধানে গিয়া বসিল। রাগে ফুঁপাইতে-ফুঁপাইতে বলিল, তবেলা পোড়ারস্থী বিরজা, দেখি ভোকে কে রক্ষা করে। এখনি একজন , ম্সলমান পদাতিক ছারা ভোর সতীম্ব নই করিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া সে একজন পদাতিককে ভাকিল। পদাতিক আসিয়া উপস্থিত হইলে, রোসেমারা বলিল, ঐ বিরজার উপর বলপ্রকাশে উহার সতীম্ব নই করিয়া দাও, আমি ভোমাকে শতম্প্রা পারিতোষিক দিতেছি।" সে ইতন্ততঃ করিতে লাগিল।

বিরজা আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। স্থান-ছটানা নয়ন যুগল হহঁতে প্রতপ্ত-অঞ্জল গড়াইয়া পড়িল। কাঁদিতে কাঁদিতে ভ্ৰনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "গুরী, কি হবে গো! আমার স্বর্গের সম্বল সভীত্ব-রত্ব বে দস্তা কর্তৃক অপস্ত হইতে বসিল, আমায় কে রক্ষা করিবে গো?"

ভ্বনের ক্ষপ্রবার যেন ভাঙ্গিয়া গেল, বলিলেন, "সতীল! সতীল! তুমি কি একেবারে অধংপাতে গিয়াছ? 'একটা স্থণিত বেজার কুহকজালে পড়িয়া এ কি কুকার্য্যে ব্রতী হইয়াছ, ভাবিয়া দেখ দেখি? এখনও সময় আছে, এখনও পথ চিনিয়া লও।

সতীশচন্দ্র রোষক্ষায়িত লোচনে কহিলেন, "নরাধম, আর ু ভোকে ধার্শিকতা জীনাইতে হইবে না। এখনি ভোর সকল বৃদ্ধক্ষি ঘূচাইতেছি।" রোসেনারা বলিল, "কেমন ভূবন, মুসলমানের সহিত ধাইতে এখনও স্বীকৃত আছ কি না ? য়দি স্বীকৃত হও, তবে জীবন , পাও, নচেং, ঐ দেখ ঘাতক সশস্ত্রে বিরাজ করিতেছে; এখনি, তোমার বক্ষঃস্থলের রক্তবারা এ যবনীর পদর্ক্তিত হইবে।"

্ ভূবন শাস্তভাবে সহাস্তমুখে বলিলেন, "রোসেনারা, ধুর্ম বা নীতির বিরুদ্ধে ভূবনের জীবনে কোন কার্যা হইবে না। তোমার যাহা ইচ্ছা করিতে পার।"

রোসেনারা সভীশের মুখের দিকে চাহিল। সভীশ রেস চাহ-নির অর্থ ব্ঝিলেন। বলিলেন, "ঘাতক, আর কেন?—ভূবনকে কাটিয়া ফেল।"

. সেঁকথা ভনিমা সবোজা ও বির্জা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ঘাতক ভুবনকে কাটিতে ধড়গসহ হস্তোক্তলন করিল, অমনি গুদুম্ —— বন্দুকের শব্দ হইল।

সচকিঁতে সভয়ে সকলে চাহিয়া দেখিল, একটা গুলি আসিয়া ঘাতকের সশস্ত্র দক্ষিণ হস্তথানি স্বন্ধচ্যুত করিয়া দিয়াছে। সে মাটীতে পড়িয়া গেল। মৃহর্ত্ত মধ্যে সকলে আবার গুনিল, আবার বন্দুকের উপর বন্দুকের শব্দ হইল, গুম্—গুম্—গুডুম্! সে গুলি আসিয়া সতীশের ললাটদেশ ভেদ করিল, আর একটা গুলি জাহার দক্ষিণপদ ভগ্ন করিল। সতীশ তথ্ন ব্স্তাচ্যুত প্রকদ্দেশক স্থায় পালম হইতে ভূপতিত হইলেন। জাহার মৃথ দিয়া ফেনরাশি নির্গত হইতে লাগিল। চক্ষ্যুগল মৃদিত হইল,—সতীশচন্দ্র চির-দিনের মত মহানিশ্রায় অভিভূত হইলেন।

কাহার। তাঁহাকে গুলি করিল, তাহা ধৈথিতে সূক্ষে ব্যস্ত হইল, চাহিয়া দেখিলু, বাহিরে প্রায় পঞ্চাশন্তন মাতকার প্রজা। রোসেনারা এই ব্যাপারে একবারে মর্মাছত ইইল। সরোজা মাটীতে পড়িয়া চীংকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রজাদিগের মধ্য হইতে জনকয়েক গৃহমধ্যে আগমন করত: •ভ্বনের বন্ধন-মোচন করিয়া দিল।

ুতথন ভূবন নরোজার হুন্ত ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন, "সরোজা।
ভারি! আর কাঁদিয়া কি করিবে? এ জগতে যে ধর্মহীন,
তাহার শেষ দশাই ঐরপ। অতএব শোক পরিহার করিয়া
ধর্মাচরণে জীবন সমর্পণ কর। এজগতে কেচ কাহারও নহে।
ভাটা কেবল বালক ভূলান কথা, এক্ষণে সতীশের আয়া যাহাতে
প্রত-লোক প্রাপ্ত হয়, এরপ শাস্তামুযায়ী কার্য্য করঁ।

সরোজা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "দেব! স্ত্রীগণের স্থামীই দেবতা, সামীসেবাই পরম ধর্ম। আমাকে পরিত্যাগ করিয়া আমার স্থার্গর সমল স্থাগ গমন করিলেন। আমি আর কার মূখ চাহিয়। জীবিত থাকিব ! আমি তাঁহার সহমৃতা হইব। তুমি আমার বন্ধুর কার্য্য কর, আমাকে স্থামীর সহমরণোপযুক্ত দ্রব্যাদি পংগ্রহ করিয়া দাও।"

বিরন্ধা কাঁদিতে-কাঁদিতে সরোজাকে সহমরণে যাইতে নিষেধ করিয়া কতমত ব্বাইল—দেশ তাহাতে বুবিল না। বিলুল, "সথি বিরজ।! আমি আর এ জগতে কোন্ সুথে কাহার নিকট থাকিব? আমার সতীশ যেখানে গিয়াছেন, আমিও সেখানে যাইব।" ভ্রনের মুথের দিকে চাহিয়া বলিল, ''ভ্রন, সময় বাড়ী, ঘর, ছ্মার সম্পত্তি থাকিল, এ সকল এখন তোমারই। তোমাকে কিছু বলিতে হইবে না—ভবে আমার একটা মাত্র প্রার্থনা, সতীশ ঘাহাকে ভালবাসিত, বৃদ্ধি এখনও স্থে বৃদ্ধিশ্লান

স্বিয়া চলে, তবে ঐ হতভাগিনী রোসেনারার প্রাণরাধ বিশ্বত হইয়া উহাকে যত্ত্বে, পালন করিবে।" ভ্বন তাছাকে সহযুতা হইতে নিষেধ করিলেন, কিন্তু সরোজা কাহার ও কথা ভ্নিল না। সে সহযুতা হইবে, ইহা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিল।

বেলা বিতীয় প্রহরের সময় নদী-সৈকতে উচ্চশব্দে ঢাক, ঢোল, খোল, করতাল, কাশর ঘন্টা ও বিবিধ বাজনা বাজিয়া উঠিল। চতু:পার্বে অসংখ্য ল্লী পুরুষ দণ্ডায়মান। তাঁহার মধ্যে সভী সংরাজা উপবিষ্টা। এক নাণিতানী আসিয়া তাঁহার হত ও পদৰ্যের নথ কর্ত্তন করিয়া দিল এবং পবিত্র শীতল সলিলে তাঁহাকে-িমান ক্রাইয়া চিরশ্যুগল' অলকক রাগে রঞ্জিত করিয়া দিল। সরে। জা স্বাত হইয়া পট্টবন্ত্র পরিধান করিলেন, কপালদেশে ভাল क्तिश निमृत्तत (काँछ। मिलन, शनास्त श्रेष्ट्रमाना प्रतिलन, मुक्तीत्व वहमूत्नात जनकात मिहत्विणक कतित्वम, এवः थिनत छ চুর্ণের পরিমাণ অধিক করিয়া দিয়া তুই একটি ভাসুল চক্কণ করিতে বসিলেন। "নিকটে যে সকল ভদ্রমহিলাগণ উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা দেখিলেন, তৎকালে সরোজার মাাধিতে अक्षितिमु नाहे, तलान मिलनजात हिरू नाहे, ततः याधा माधा হাস্ত করিয়া তিনি আপনার স্বামী সংযোগ্রের কথা বলিতে-ছিলেন। যেন বিবাহের জন্য পাত্রী নিজের, বেশভূষা করিতেছে। किय़ कान भारत छेनु स्विनिष्ठ गगन मार्ग विमीर्ग इहेर्ड नाशिन अवर দেই 'রবের সহিত "হরিবোল" 'হরিবোল'' ও "মা**ভর্গকে"** -''মাতর্গকে''র ধানিতে চতুর্দ্দিক প্রতিধানিত করিয়া তুলিল। এদিকে বাভাষত্ত্বের উচ্চরব, বালিকাদিগের কঁইতালি, জীলোকের উनुस्तिन ज्वः क्यांबीनित्र्यंत नाविबी जेनाशान हहेरछ-हहेरछ

চিতা প্রস্তুত হ ইল। স্বৃত, কুছ, শুরু শর্ম, চন্দনকার্চ এবং আতপ-তপুল ভারে ভারে দে স্থানকে অধিকার করিয়া বসিল। সরোজা এক হতে থৈ ও কড়ি এবং অপরহতে ন্বীন সহস্কার শাখা ধারণ করিয়া চিভান্থানে পদার্পণ করিলেন। তথন চারিদিকে আনন্দ পূর্ণ অসম মাবিত্রী" রবে কর্ণ বিধির করিয়া তুলিল। এই এবং কড়ি চড়াইতে ছড়াইতে চিতাকুত্তকে সপ্তবার প্রদক্ষিণ করিয়া দতী সরোজা জলস্ত টিতালিমধ্যে আপন পতিপার্থে শমন করি-লেন। অমনি যমদতের ক্রায় তুইজন সুলকায় প্রামাণ-যুবা তুইটি -বাঁশ দিয়া তাঁহাকে চাপিয়া ধরিল। জলন্ত অগ্নিমধ্যে পুরোহিতেরা ভারে-ভারে ঘৃত, চন্দনকাষ্ঠ ও শন বিক্লেপ রুদ্বিতে লাগিলেন। দর্শকবৃদ্দেরা উল্-উলু ও হরিকানি তে আকাশ পূর্ণ করিল। এদিকে বাদ্যক্রগণ মহা আড়ম্বরে বাভাষ্ত্রে ্ঘা দিয়া তালে তালে নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত চইল এবং রুমণীকুল খই ও কড়ি কুড়াইবার জয় বান্ত হুইল। বাষু সহায়তায় চিতাগ্নি ধু—ধু করিয়া জলিয়া উঠিল। শেষে যথন বাত্ত্যসমূহ বিশ্রামলাভ করিল, তথন চিতাগর্ভে ভত্মরাশি ভিন্ন আর কিছুই দেখা গেল না। দর্শকেরা আপন-আপন বদনাতো সেই ভব দংগ্রহ করিয়া গৃতে গ্রুন করিলেন,।

ভূবনমোহন দীর্ঘুনিখাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, সহমরণ প্রখা বড়ই ভয়ের, কিন্তু রোদেনারার মত কুল-কলঙ্কিনী হইয়া থাক্তিমপেকা সরোজার হায় স্বামীশ্যায় সহমরণে জীবনোৎসর্গ করা লক্ষপ্তণে শ্রেয়স্কর

## ( 6 )

জমিদারবাড়ীর অন্দর-পুত্তরিণীর দোপানোপরি বসিয়া ভূবন-মোহন প্রগাঢ় চিস্তায় নিমগ্ন।

ज्वनत्नाश्न हिन्ताय विद्वात इहेया यत यत जाविरक्रहन -"সে আমার কোণায় গেল ? যে তুদত্তের জভ্ত আমাকে না तिथिया थाकिएक भातिक ना. ना तिथित काशांत क्षेत्राना, क्ष्मत নয়ন-যুগল যে অক্সাধিত হইত, আ'জ প্রায় ছয়মাদ অতীত হৈইৰ আমাকে এই বাতনা ৱাৰির মধ্যে ফেলিয়া সে কোৰা গিয়া শান্তি পাইয়াছে রে। আ'জ কত-কত দিনের পর শত মৃত্তিময়ী বিশাদ্যাতিনী শ্বতিব নীবৰ মোহমন্ত্ৰময় বাঁশী ভনিতে তনিতে কোথাকার পথ ভূলিয়া আবার সেই তুদগুস্থায়ী অতীত হথের অবসান-পুকুর-তটে আসিয়াছি! দিবসের কর্ণশ্রমে खान्त, विरमना-मन्नात **এই শास्त्रिधन** छन्नात्र निधिनटकार বসিয়া এই পুকুর আ'ল কি ভাবিতেছে—দে আমার নাই, আমার জন্ম-এই হভভাগাকে ভালবাদিবার জন্ম সে পরিমল-প্রাণা বেলা ৩% হইয়া গিয়াছে। `কে-দে? ধে, অতীত স্ববের চিহ্ন স্বরূপ কত স্বৃতি জাগান এই পুৰুর ভেটে আসিয়া আমার ल्यार कड स्थ दृ:थ, कृषकीयनगारक कड वित्रह, मिनारनत শভিন্ম দেখাইয়া আমাকে চিরদিনের মত মুখ করিয়া জীতার -অভিনয় শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছে ? কে-সে ? কোথায় -দে গুলামার কোন পথ দিয়া কোথা গৈল গো ৷ সে পথ কি তৌমুরা কেই টেন ? আমায় বলিয়া দাও না, কোণা ছিলা কেমনে সেখানে ঘাইতে হয় ? আর্মি সেখানে ঘাইতে পারিব না,
তাই কি পুকুর আমাকে দেখিয়া লহরী তৃলিয়া অত কঠিন বাক্যে
সমীরপের "হায়-হায়" শব্দে কাঁদিয়া উঠিল ! হুদর্গ ফাটাইয়া যেঁন
বলিয়া উঠিল, "সব অবসান ! ব্রজের থেলা সাক্ষ্য আর ভোমার
অক্ত মমতাপূর্ণ আয়বিশ্বরপকারী মধুমাখা দৃষ্টি কেন ? কেন
চক্ষ্ অপ্রপূর্ণ । জান নাকি নিষ্ঠুর ! আর্পন কার্যো ব্যস্ত, অর জড়
প্রকৃতিরই এই নিয়ম ? তোমার হুদয় চিরদিনের মত ভালিয়া
—তাহার কার্যা শেষ করিয়া সে চলিয়া গিয়াছে । হায় ! কে
বিলয়া দিবে, আমাকে ফেলিয়া স্তে কোথায়—কোন্ দেশে—কোন্
সমুজের তীরে চলিয়া গিয়াছে ।

ভূবন বাঞ্জান বিরহিত হইয়া চিস্তা করিতেছেন। এদিকে প্রকৃতির পট পরিবর্ত্তন হইয়া গেল্প। সন্ধ্যা হইল, আকাশে চাদ উঠিল—প্রকৃতি সভী চাদের কিরণে উজ্জ্বল হইয়া হাসিতে লাগিলেন।

এই সময় ত্বনের গুরুদেব সন্নাসী সত্যানন্দ ঠাকুর ত্বনের পশ্চান্তাগৈ আসিয়া দাঁড়াইলেন। মধুর স্বরে কহিলেন, "বংস, সামান্ত প্রেমের জন্ম আত্মকিয়া বিশ্বত হইলে?"

ভূবন পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, রবিক্রক্লিষ্ট বৈকালের বিশুক্ক্স্মে ধেন •শিশির কণা নিপতিত হইল। ভূবন সকল বন্ধা হইতে ধেন নিক্তি পাইয়া প্রণিপাত করত ভক্তিগদগদ-কঠে কহিল, "দেব! এ পাপ স্থানয়ে কথনও কি শান্তিবারি পড়িবে না? দয়াময়! স্থানয় বে অশান্তির স্থাকণ বহিন্তে অনিয়া গেল

मन्नाभी देवर शमित्रा कहिलान, "कृषि अमीय-दश्चरमत् अना

কাতর হইয়াছ, তাই ওরপ অশান্তি ভোগ করিতেছ। বস্তুত:
প্রেম ক্ষতি পবিত্র পদার্থ। প্রেমেই জগতের উন্নতি। প্রেমই
শক্তিনাধকদির্গের একমাত্র অবলংন। প্রেম আকর্ষণীশক্তি—

নংযত শক্তির উন্মেষ। শক্তির গুণবর্জন—প্রেমও আকর্ষণ
করে বিকীর্ণ হয়। প্রেমের ধর্ম প্রতিপদে অগ্রসর হওয়া, পিছাইয়া
পড়া নহে। প্রেমে জগৎ কৃটিয়াছে, দানে জগৎ বাভিয়াছে।
এ জগতের তহবিলে যত জমা তত ধরচ। সেখানে রূপণতা
সঙ্কীর্ণতা নাই। তাই বলি, যদি সম্পূর্ণ উন্নতি করিতে চাও,
যদি সম্পূর্ণ উন্নতি কামনা কর, তবে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে
জগতের পদে বিস্ক্রন কর। অনও হও। যত দিবে, তত
বাড়িবে। দেখ, ফিরিয়া কিছু আনে না, আবার দিলেও
কিছুই কমেনা। প্রেমের ধর্মাই এইরপ।"

ভূবন কহিলেন, "আমি এ সদীন প্রেমভাব ক্রম ইইতে বিদ্রিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা পাই, কিন্তু দক্ষম হই না। যেন দেই মুখখানি আর একবার দেখিতে ইঙ্গা করে, আর একবার যেন দেই স্থামাথা কথায় কর্ণ্ড্র প্রিত্ত করিতে বাস্থা হয় !"

সন্ন্যাসী। প্রেমে মজিরা সভাশের কি হ'ল দেখ্লে ? ভুবন। ছি: ! ভাহাতে আর ইহাতে বর্গ মর্ভ প্রভেন।

সন্ধাসী। অধিক না। ব্যক্তিগত বে প্রেম. তাহা আদৌ ক্ষণের নৃছে। একের মন যধন অপরে বুবে না, তখন কি স্থায়িছ ভালবাসা জগতে লাছে তুবন গ তুমি বাহাকে ভালবাস, তাহার প্রোণের অভ্যন্তরে কি আছে জান না। সে হয়ত তোমাকে প্রাণচালা ভালবাসা দের, কিছু সে অন্য কোন স্বভিপ্রায়ে অন্য পুরুষের দিকে চাহিশ—মার ভোঁমার প্রাণের ভিতর বহিং অলিয়া উঠিল।

কিষা তোমায় ভালবাদে কিন্তু হঠাক অন্য পুকবের প্রণয়ে পড়িয়া গেল, তুমি তাহা জানিলে না, ভনিলে নাচ তোমার দে সাধের নক্ষনকাননে অন্তরের দৌরাঝ্যা হইল। আল বৈ ভোমাকে ভালবাদে, তুমি যাহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাদ, কা'ল হয়ত তোমাকে দেখিয়া দে কেমন করিয়া কোন্পথ দিয়া কোথায় লুকাইবে তাহা খুজিয়া পাইবে না। ভ্রন! এ জগতে মিলন-গীতি অপেক্ষা বিরহ-গীতি কত অধিক বল দেখি । সংক্র শইমে প্রেমিকের কণ্ঠ ভেদ করিয়া হতাশের উচ্ছাদ উঠিতেভে, "দেই তুমি, দেই আমি, এখন কোথা ত্যেমার ভালবাদা।"

ভূবন। আপুনি ব'হা রলিলেন, তাহা প্রামাণাই বটে। কিন্তু মহাখেতাব প্রণয়—শুধুই কি কবি-কল্পনা ?

সন্ন্যাসী। না হউক, কিন্তু মন্ত্রাধিতার প্রণয় জনয়ে উভ্তে

ইয়া ক্রান্থেই ছিল—স্ত্রাধি তাহা সমভাবেই বসিয়াছিল।

রুণোন্মন্ত যুবক মুবতীর প্রণয় রুণোন্মন্তার বিধ্বংসেই জনয় হইতে

দ্র হইয়া যায়। বল দেখি, এ জগতে কয়জন শুধু একের ভালবাসার জনা আপন প্রাণ দিয়াছে? সে দিতে পারে—যে সমপ্ররুণোন্মন্ত হইয়া আপনাকে এবং সমন্ত প্রাণীকে ও সমন্ত

জগৎকে সেই পয়মাপ্রেমভাজন স্ফিলানন্দ-বিকাশ ভাবিয়া সমন্ত

মহারাকে, সমন্ত প্রাণীকে, সমন্ত বিশ্বকে ভালবাসিতে শিকা

করিয়াছে। যদি সম্পূর্ণ ভালবাসার ভারে বাড়াইতে চাও, তবে

সেই জনত প্রেমের সাধনা কর, সেই সাধনার জন্যতম নামই

্ ভ্ৰন'। শক্তি কি এবং শক্তিসাধনা কিরণে করিতে হয়, তাঁচা আমাকে বুঝাইয়া দিন। সন্ন্যাসী। শক্তি কাহাক্টে বলে বলিডেছি। তৃমি এই তৃণ গাছটি তোল দেখি !

ভুবন একগাছা তৃণ তুলিল। সন্ত্যাদী একটা বড় গাছ দেখাইয়া বলিলেল, "এইটা ভোল।"

ভূবন বলিল, "অতবড় গাছ তুলিবার শক্তি কি আমার আছে ?"

সন্ন্যাসী। তোমার তৃণ তুলিবার শক্তি আছে, বড় গাছ তুলিবার শক্তি নাই—শক্তি কি ব্কিয়াছ?

ভূবন। যদ্বারা ক্রিয়া নিশার হয়, তাহাকেই কি শক্তি বলে ?
সরানী। হাঁ, মোট।মৃটি তাহাই। এ জগতের ক্রাদপি
ক্র অণ্ হইতে আর বিশাল মহাধর পর্যন্ত, ক্রাদপি ক্র কীট
হইতে আর মহাকায় হত্তী পূর্যন্ত সকলেতেই অর হউক, অধিক।
হউক শক্তি বিরাজিত আছে। সেই সকল শক্তির সমষ্টিশক্তি অর্থাৎ
মৃদ্ধ ব্যক্তি যে শক্তি সাহায্যে মোক্ষপদপ্রাপ্ত হন, তাহাই ঐশরিক
শক্তি। ইহাই জগতের সমষ্টি শক্তি এক: জগদাধার প্রযুক্ত সেই
সমষ্ট্র শক্তিই ঈশর। মাহ্বের মানবিক ব্যাভার-সভূত কর্মসকল
যেরপ শক্তির অধীনে—পরে ফলপ্রদ হন্ত, সেই স্ক্রাতীয় শক্তিই
ক্রেক্সশক্তিত।

ধোগযুক্তাত্ম। পুকৰ সৰ্বজ সমদশী হইয়া আপনাকে সৰ্বজ্তত্ব এবং সৰ্বজ্তকে আপনাতে দেখেন। যিনি আপনাকে সৰ্বজ্তত্ব এবং আপনাতেই সৰ্বজ্তকে দেখিতে পান, তাহারই বথার্থ শক্তি-তত্ব জ্ঞান জন্মিয়াছে। এরপ জনের কাছে বর্ণ বিচার নাই, এরুপ জনের কাছে পত্ত, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা, ধা হু মৃতিকা, দেব, সম্বর্জাদি, সম্ব্রে প্রভেদ জ্ঞান দাই। ইনি প্রের আপন, দ্বের নিকট। এই সময় চন্দ্ৰকর-স্নাত নৈশ-বাত্যা আন্দোলিত হই৷ **সদ্**ৰ.
্ হইতে বামকঠবিনিং হত গাত বহিতে লাগিল—

পার যদি জীবন মারেরে সঁপিতে,
তবে জগতজন বাঁধা ববে প্রেমেতে।
নর, নারী, রক্ষণ লতা মল্য-নিকর,
ফুলের স্থবাস, মধুকবের গুঞ্জর,
সকলি তোুমার—পাঁবে পূর্ণ স্থবৈতে।
হুড়, জঙ্গড় বত নেহারিছ নয়নে—
আমরা সবাুই এক মারের সন্থান,
ভিন্ন ভাব দূর করি চেঠা কর মিশিকে।
সসীম-শৃখলে কেন আবদ্ধ বহিরে
হার, ভ্রম অবিরত মোহময় স্থানে,
ছিন্ন কিন্তি, শৃখল, বিচর বর্গেতে।

त्र शाम चान्कक्ष श्रेष्ठ नहेन। जूरामे श्रेष्ठ व्यक्तिक

ভন্তীতে-তন্ত্রীতে তাহা জলদ্গন্তীর খবে প্রতিধ্বনিত হইল। ভ্বন চাহিয়া দেখিল, পুকুরের অপর পারে একটা রক্ষচ্ডা সুলের গাছে ঠেদ্ দিয়া দাড়াইয়া একটি সর্বাদ স্থন্দরী যুবতী গান গাহিতেছে। ভ্বন তাহাদে নিকটে ভাকিল। সে এলোচ্ল, উদ্প্রেস্থ হাদরে গান গাহিতে-গাহিতে ভ্বনের নিকট আদিল। ভ্বন ডাহাকে চিনিল, তথন ভ্বনের দেহ কটকিত হইল—সে বনদেবী! সয়্মাসী নৈকুর হাসিয়া বলিলেন, 'ভ্বন, বনদেবীকে পেলে? বনদেবীর অক্সন্থ শরীর স্থান্থ করিবার জন্ম এবং অসম্পূর্ণ শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার জন্ম আমার আজ্ঞায় ভৈরবাচার্য্য উহাকে গাছতলা হইতে সরাইয়া সইয়া গিয়াছিল।"

্ ভ্বন সভয়ে সাশ্চর্য্যে কহিল, "ভৈরবাচার্য্যের মৃতদেহ যে গাছভলে দেখিয়াছিলাম।"

সন্মাসী। যোগবলশালী ব্যক্তির পক্ষে ত্'দশ ঘ্ণীর জন্ত মৃতবং হইয়া নিশাস বন্ধ করা কঠিন ক্রিয়া নহে।

সেধানে তথন আল্লে আল্লে আনেক ভৈরব ভৈরবী আসিয়া জুটিল। ভৈরবাচার্যাও উপস্থিত হইলেন।

( 9 )

ভূবন বিজ্ঞানা করিলেন, ক্রিকিনাধনা বাহারা করে ভাহাদিগকে কি শাক্ত কহে ?

'ব্রুমানী। তাহা ভিজ্ঞানা কর কেন।

ভূবন। শাক্ত, সৌর, গণপত্য, •শৈব আর বৈষ্ণব এই পঞ্চ উপাসক্রের কথা শাল্পে আছে। তবে শক্তি-সাধকেরা স্থাবত শাক্ত।

সন্থানী। ঐ পঞ্চ উপাসকের সমষ্টির পূর্ণাবন্ধীয় যাহা হয়;

এ শক্তিসাধক তাহাই অর্থাৎ ব্রহ্ম। এ কথাটা ভাল করিয়া
ভানিতে হইলে তোমাকে তিনধানি গ্রন্থ উত্তম করিয়া আছত
ব্রিতে হইবে। ঐ তিনধানির নাম "বেদান্তসার" ভগবলগীতা?
ভ "মহানির্বাণ-তন্ত্র।"

এক্ষণে আমি তোমাকে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্তরূপে কিছু বলিতেছি। প্রবণ কর।

এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে যিনি যাহার উপাসনাই করুন, সকলেই

শক্তি উপাসক। ঈশরে সম্ব, রক্তঃ, ও তম এই তিনগুণ আছে।
সম্বান্ধণে উৎপত্তি, রক্তনে পালন ও তমগুনে সংহার ক্রিয়া সম্পান
দিত হইয়া থাকে। হিন্দুগণ ঈশরের ঐ দ্বিগুণ তম্ব মাহ্মবের
হাম্যে উত্তমহলে ধারণা করাইবার জন্ম সম্বান্ধণে বিষ্ণু ও তমগুণে এই তিন রূপের করনা করিয়া পিয়াছেন।
বন্ধা স্ক্রন, বিষ্ণু পালন ও করু সংহার করেন। বন্ধা স্ক্রন করেন,
বন্ধার সেই স্কর্ন শক্তি শাহা, বিষ্ণু পালন করেন, বিষ্ণুর পালনশক্তি লন্ধী, কলু সংহার করেন, করের সংহার শক্তির নাম কলানী।
যাহারা কালী-ছর্গার উপাসনা করে, তাহারা ক্রের সংহার-শক্তির
সাধনা করিয়া থাকে। স্ক্তরাং তাহারা শক্তি-সাধনা করিয়া
থাকেন। স্ব্যা মহালুক্তিবান্ দেখিয়া সৌর তাহাকে উপাসনা
করে, স্ক্তরাং সেও শক্তি-সাধনা। গণপতি সিন্ধি ও জ্ঞানশক্তি
সম্বিত স্ক্তরাং গণপতাও শক্তি-সাধন। বৈষ্ণুবে বিষ্ণু

রজঃগুণে বিভূষিত ও পালন করেন এবং মোক শক্তি সমন্বিত হুডনাং বৈফবও পঞ্জি-সাধক।

কিন্ত প্রি সকল সাধকেরা যখন সিদ্ধাবস্থা, প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ যখন তাঁহার চৈত্যক্তজান জন্মে, তখন তাঁহার নিকট আর সাম্প্রদায়িক ভাব থাকে না। তখন তিনি ধর্মের খোশা-ভূষী পরিত্যাগ করিয়া সার্বভৌম ধর্মের পবিত্র শশুগ্রহণে সক্ষম হয়েন। তখন তিনি শাক্ত, শৈব, গাণপত্যা, সৌর ও বৈষ্ণব এই সকল ধর্মের সমষ্টির পূর্ণবিস্থা যে সর্বভূতে সমজ্ঞান, সর্বত্ত সমদ্দী এবং সদানন্দ, তাহাই ইইয়া তিনি তখন শক্তি-সাধক।

তুবন। ইহা অভি অশ্রদ্ধের কথা। যাহার। বৈঞ্চব, তাহারাও শক্তিনাধক ? আমি স্বচকে দেখিয়াছি, বৈঞ্বেরা শক্তির প্রসাদ প্রস্তুভক্ষণ করে না।

সন্ন্যাসী। তাহারা বৈষ্ণব-ধর্মের কিছুই জানে না বা তাহারা বৈষ্ণবপদবাচ্যই নহে।\*

তোমাকে শক্তি-সাধনা সম্বন্ধ বাঁহা বলিয়াছি, তাহা বদি
বৃঝিয়া থাক, তবে অবশু বৃঝিয়াছ—যে এক্ষা, সেই বিষ্ণু, সেই
মহেশর, সেই রাধা, সেই থালী, সেই হুর্গা। যিনি স্পষ্ট করেন,
তিনিই পালন করেন, তিনিই ধ্বংস করেন, তিনিই আবার স্পষ্ট
করেন, তিনিই দাহ করেন, তিনিই ঝড় থাতাস করেন, তিনিই
আলো করেন, তিনিই অন্ধকার করেন। এক্ষা, বিষ্ণু, মহেশর
ইন্দ্র, চক্ল, বায়ু, বন্ধণ, অয়ি, হুর্গা, কালী, রমা, রাধা সকলেই এক,
তবে ধেমন আমাদিগকে বৃঝিবার সৌক্র্যার্থে এক কলকে

<sup>ू</sup> क मुद्धक्षणीक "देवकेव क्षीवन" (पथ ।

কোথাও ভোৱা বলি, কোখাও সমৃত্ত বলি, কোথাও বিল বলি, কোথাও নদী বলি, তেমনি উপাসনার জন্ত ভাঁহাকে কথুন ঈশর, কখন প্রমাজা, কখন ব্রহ্মা, কখন কালী, কখন ভূগা, কখন গণপতি, কখন স্থ্য, কখন বিষ্ণু, কখন শিব ইত্যাদি নানা আখ্যায় আখ্যাহিত করিয়া থাকি ।•

ভূবন। তবে তাঁহার প্রকৃত নাম কি ?

সয়্যানী। তাঁহাকে ছইভাবে চিস্তা করা ঘাইতে পথরৈ।

যধন তাঁহাকে অব্যক্ত, অচিস্তা, নিশুণি এবং সমস্ত অগতের

আধার বলিয়া চিস্তা করি, তখন তাঁহার নাম এক বা পরপ্রক্ষ

অথবা পরমাত্মা। আর যধন তাঁহাকে ব্যক্ত, উপাত্ত—দেই অন্ত

চিস্তানীয়, সগুণ এবং সমত্ত জগতের স্বাই, হিতি প্রলয়ক্তী অরপ

চিস্তা করি, তখন তাঁহার নাম—দর্শনে ঈশর, বেদে প্রজাপতি,
প্রাবৈতিহাসে বিষ্ণু, শিব! আর যখন এককালীন তাঁহার
উভয়বিধ লক্ষণ চিস্তা করিতে পারি, অর্থাৎ যখন তিনি আমার
হদয়ে সম্পূর্ণরূপে উদিও হন, তখন তাঁহার নাম আদ্যাশক্ষি
ভগবতী ।

ভ্বন। কেন তথনই তীহার নাম আদ্যাশক্তি ভগবতী কেন?
সন্মানী। পুরাণ, ইতিহাস, বেদ, তম্ব, উপনিষদ প্রভৃতি
হিন্দুধর্ম শাস্ত্রসমূহে ঠাঁহাকে ঐ উভয়বিধ লক্ষণযুক্ত ধেয় বলিয়া
নির্দিষ্ট করিয়াছেন, এজন্ত আমি সেই জগন্মাতার দাসামূদাস,
সেই নামেই তাঁহাকে অভিহিত করি। একবার ভোমরী বল,
"আদ্যাশক্তি ভগবতী ব্লীং দুর্গায়ৈ স্বাহা।"

তথ্য সকলেই সম্পরে বলিল, "আন্যাশক্তি ভগবতী ত্রীং ভুর্মান্তে আহা।" শেষে সকলে মিলিত হইয়া জমিলার বাড়ী (এখন স্ক্রনের বাড়ী) এখন করিলেন।

শন্ধাসীরা দেখানে কয়দিন অতিবাহিত করিয়া ভূষনের সহিষ্ঠ বনদেবীর বিবাহ দিলেন। শেষে একদিন ভূষনকে বর্ণিলেন, শুর্বন, তবে তুমি স্থাধ সংসার কর। ,আমরা চলিলাম।"

- जूरन विश्वधाविष्टे श्हेश विनन, "त्काथायु ?"

শেল্যানী। তপস্থায়।

**च्**रत। चामाक मक नहेर्यन ना ?

তুমি কিছুদিন গার্হ গ্র-ধর্ম প্রতিপালন কর, পরে ষেও।' বলিয়া জাঁহারা সকলে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। বিরজাকের জাঁহার। সজে লইয়া গেলেন।

## **উপসং**হার

## ( b )

ভূবনমোহন ও বৰদেবী বিবাহসতে গ্রন্থিত হইয়া পরমস্থাবে কালার করিতে লাগিলেন। বাহারা ধর্মসতে গাঁথা—ধর্ম বাহাদের একমাত্র আশ্রায়, কে জানে কেন তাঁহাদের জীবনের শেষভাগ অতি স্থাবে অতিবাহিত হইবেই হইবে।

ভ্বনমোহন প্রেণ্ড বেমন দরিজ ছিলেন, এখনও সে, ভাৰ তাঁহার অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইল না। তিনি প্রায় পদক্রজেই সমনাগমন করিতেন। সেইরপ হংশীর হংশ মোচন, পীড়িতের শান্তিপ্রদান ও অত্যাচারীর অত্যাচার হইতে অত্যাচারিতের রক্ষা বিধান করিতেন। বনদেবীও গৃহস্থালী কজকর্ম দাসীদের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতেন না। তিনিও সর্কানাই কাজকর্ম করিতেন। এমন কি অপরিচিত ছেহ দেখিলে তাঁহাকে দাসী ভিন্ন বাজীর কর্মী বলিয়া ভাবিতে পারিত না। ভ্রনের অক্রমে প্রজাবাংসল্যতায় ও ধর্মাচরণে দেশের লোক তাঁহার রাজ্যকে রামরাজ্য বলিয়া বৌষণা করিত। এইরপে তাঁহারা বাদশবর্ম সংসার করিলেন। কিন্ত ছংগের বিষয়, দম্পতিষ্পল প্রেম্থ, দর্শনে বঞ্চিত ছিলেন। তাঁহাদের সন্তানাদি হইল না।

শরংকাল। ব্রধার দৌরাস্থ্য দ্রিভ্ত হইয়াছে। অসং বেন এক নৃত্ন ভাবে বিভার। বর্ধা-কর-ফ্লিটা কুম্বম-বালাগুণ বেন। হাপ ছাড়িতে পারিয়াছে, এখন তাহাদের বড় আনন। নিনী,সকল 'বছ-সনিলা। একবিন অভি, প্রভাবে ক্পভিষ্ণৰ বান ক্ষিয় নৈরিক-মুখনিভিত বসুন পরিধান করতঃ নৌকাবোহণ করিবলৈ। প্রিবারপন, আছার, কুটুর ও প্রজাবর্গ আসিয়া নদী নৈকতে বাড়াইল। ভ্রনাথাতন ভাহাদিগকে মধুর বিনরবাকো কমিলেন, "ক্ষাপনারা পূত্র পর্যন করুন, আমরা ওকদেবের, আশ্রমে ব্যনন করিলাম। পারি ও আবার আসিব "

প্রাথিতে থেবিতে তরণী দর্শকদিগের দর্শনপথ অতিক্রম করিল, তথন সকলে মাঁধিজল মৃছিতে মৃছিতে গৃহে প্রভ্যাবর্তন করিল।

प्रचाक्षे।